# श्रीसागायानम अकाम

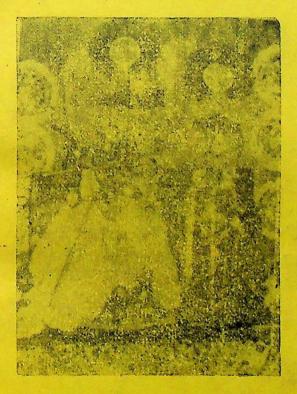

॥ श्रीशाविक (एव ॥

**শ্রীকৃষ্ণতরণ দাস** বিরচিত

াল গ্রেম্ফেরির জীমী ॥ জ্রীজ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণস্॥

विकाम काम काम वाकाची

# सीसीमाप्यावन्य अकाम

( তৃভীৰু সংস্কৰণ )

শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচার্য্যের প্রকাশম্তি প্রভু খ্যামানন্দের শাখাভুক

## শ্রীকৃষ্ণ**চরণ দাস** বিরচিত

বৈষ্ণৰ বিসাচ ইনষ্টিটিউট হইতে শ্লীকিশোৱী দাস বাবাজী কৰ্ত্বক সম্পাদিত ও প্ৰকাশিত

## सीत्रीविणार जीवात्र गुक्रधाय

জগদ্ধক প্রশাদ সমরপুরীর প্রীপাট ত্রিচৈডক্স ডোবা, পো:-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবক। কোন: ২৫৮৫ • ৭৭৫, মো:-৯৬৮১৭ • ৪৮ • ১

#### खेड्रांभक :

### अकित्पादी एान वाबाची

জগদ্**গু**রু শ্রীপাদ উত্থরপুরীর শ্রীপার্ট শ্রীচৈত্তস্যতোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ প্রগ্রণী। ফোন: ২৫৮৫-°৭৭৫

( তেতার সংস্থার )

সম্পাদক কর্তৃক সর্বসন্ত সংরক্ষিত। তৃতীয় সংস্করণ

রধবাতা, ১৪২০ বজান্দ।

## **३ शांडियाव ३**

- গ্রীকিশোরী দাস বাবাজী,
   শ্রীচৈতন্যভোবা পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
   ফোন—২৫৮৫-৽৭৭৫
   মোবাইল ঃ ৯৬৮১৭•৪৮•১,
- ২। শ্রীশ্রামস্থলরানন্দ দেব গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা পোঃ তমলুক, পিন – ৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর।
- ০ সংস্কৃত পুস্তক ভার্ডার; ০৮, বিধান সরণী, কলিকাডা—৭০০০৬। ফোন—২২৪১-১২০৮

### **छिका ३ भै त्रविभ छो न। बा**व

শুদাকর: শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিপ্রেস ॥ শ্রীচৈত্ত ডোবা ॥ হালিসহর

### । প্রকাশকের নিবেদন।।

পরম করুণামর শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ স্থুন্দরের অহৈতৃকী কুপাশক্তিবলে গোড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের ২৫তম শ্রীশ্রামানন্দ প্রকার গ্রন্থখানি প্রকাশিত ছইল। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ, সীতানাথের প্রেমলীলা বৈভব প্রকাশের পরবর্ত্তীকালে বাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা বৈচিত্রোর রসমাধ্র্য্য ঘরে ঘরে বিতরণ করিয়াছেন; সেই প্রভৃদ্বয়ের প্রকাশমূর্ত্তি স্বরূপ শ্রীনিবাস নরোন্তম শ্রামানন্দের আবির্ভাব। এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ২০ বিলাসের বর্ণন যথা

গ্রীনিবাস নরোত্তম শ্রামানন্দ আর।
চৈতন্ত নিয়ানন্দাবৈতের আবেশ অবতার।
গ্রীচৈতন্তের অংশকলা গ্রীনিবাস হয়।
নিত্যানন্দের অংশকলা নরোত্তমে কয়।
অদ্যৈতের অংশকলা হয় শ্রামানন্দে।
যে কৈলা উৎকল ধর্ম ধন্ত সংকীর্তনানন্দে।

প্রভূ শ্রামানন বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা বাহাছ্রপুর গ্রামে যৌবন সদ্গোপকুলে আবিভূতি হন পিতা শ্রীকৃঞ্চ মণ্ডল, মাতা দ্রিকা। প্রারস্তে উদাসীন হইয়া গঙ্গাস্থান যাত্রীগণের সঙ্গে কালনায় আসেন। তথায় গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য ও গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতৃস্পুত্র হৃদয় চৈতন্ম ঠাকুরের চরণাশ্রয় ক্ষরতঃ কতদিন শ্রীমনাহাপ্রভূর সেবাকার্য্য করেন । তৎপরে বুন্দাবনে গমন করতঃ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া জীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও জীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ শ্রীগোরাক পার্ষদগণের সহিত মিলন করতঃ গ্রীজীব কতদিনে নিকুঞ্জবন গোশ্বামীর আনুগত্যে রাগানুগা ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্মার্জনকালে শ্রীমতী রাধিকার শ্রীচরণের নূপ্রপ্রাপ্ত হইয়া শ্রামানন্দ নাম ধারণ করেন। তৎপরে শ্রীনিবাস নরোত্তমের সঙ্গে গোস্বামী গ্রন্থ লইরা গৌড়দেশে আগমন করেন এবং উৎকলে রোহিণীর রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দকে দীক্ষা প্রদান করতঃ রসিকানন্দের সমভিব্যাবহারে উৎকলের ঘরে ঘরে জ্রীগৌরাঙ্গ- এর নাম ও প্রেম প্রদান করেন। গৌড়ীর বৈষ্ণব জগতে প্রচলিত কীর্ত্তন ধারায় প্রভু শ্যামানন্দ রাণীহাটী (রেনেটী) প্রভু রসিকানন্দ মন্দারণী স্থর প্রবর্ত্তন করিয়া গৌর প্রেমানুরাগী বৈষ্ণবগণের মানসপটে বিরাজ করিতেছেন।

প্রভু শ্যামানন্দের জীবন আলেখ্যই এই গ্রন্থের প্রতিপান্ত বিষয়। প্রভু শ্যামানন্দের ব্রজবাস ও নূপুর প্রাপ্তির উপাখ্যান হইতেই আলোচ্য গ্রন্থের সূচনা। লেখক কৃষ্ণচরণ দাস, গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই নিজ গুরু পরিচয় প্রদান করিয়া। ছেন। প্রভু নিত্যানন্দ — গৌরীদাস পণ্ডিত — ক্রদয় চৈতন্ত — শ্যাদ্রানন্দ — রিসকা নন্দ — নয়নানন্দ — রাধানোহন — শ্রীকৃষ্ণ দাস॥ আলোচ্য গ্রন্থের ভনিতায় লেখকের নাম পাওয়া যায় না। তবে নেশন্সাল লাইব্রেরীতে গবেষণাকালে যে গ্রন্থানি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহাতে বর্ণন যথা—

> শ্রীরাধামোহন প্রভু প্রেমভক্তি দাতা। তাঁহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা॥ তাঁহার ছই পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস। শ্রামানন্দ প্রকাশ কিছু কহে কৃষ্ণদাস।"

তাহাতে আরও বর্ণিত রহিয়াছে যে গ্রন্থকর্ত্তা প্রভু শ্রামানন্দের স্বপ্নাদেশেই এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকার গ্রন্থে এই রচনার কারণ সম্পর্কে বল্থ আলোচিত তথ্যের পরিবেশন করিয়াছেন। তাহা এই গ্রন্থ পাঠে পাওয়া যায় না। তাই গ্রন্থখানির সুযোগ্য পাঠোদ্ধার একান্ত প্রয়োজন। এই প্রীশ্রামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থ খানি শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে মহান্ত শ্রীগোপালগোবিন্দ নন্দদেব গোন্ধামীর সম্পাদনায় ১০৮৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশিকা লিখিয়াছেন যোড়শ দশাবিশিষ্ট গ্রন্থখানির প্রথম চারটি দশা মেদিনীপ্র ঘাটাল হইতে ও ১০০৫ সালে ২৫শে চৈত্র পানিহাটী হইতে শ্রীঅমূল্যখন রায় ভট্ট কর্ত্বক প্রকাশিত্ত হয়।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের অনুকরণে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানি বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদের পূঁথী নং-১৫০৩, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫০৪ ও ২৭৯৫ এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৪৯০৩নং, বরাহনগর পাটবাড়ীতে ১৬০৫/১০৬ পূঁথী রহিয়াছে। নেশনাল লাইব্রেরীতে (182 Jc g 30 17) এই নং মৃদ্রিত গ্রন্থ রহিয়াছে। ছর্ভাগ্যবশতঃ দৈহিক অচলাবস্থার

কারণে সমস্ত পুঁথী ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর সহিত আলোচ্য গ্রন্থথানি মিলাইয়া পরিমার্কিতভাবে প্রকাশ করার সোভাগ্য হইল না। কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির পক্ষে সন্তব হইলে বৈশ্বব ইতিহাসের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রভু শামানন্দের শ্রীমতী রাধিকার নৃপুর প্রাপ্তির ভিতর দিয়া রাগমার্গায় শুদ্ধাভক্তি ধর্মের যে দিগ দর্শন, ভাবমাধুর্য্য, সাধনায় বস্তুপ্রাপ্তির পথনির্দেশ রহিয়াছে, তাহা ব্রজামুগত সাধক সমাজের স্থাবিধানের জন্মই প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। এতংসঙ্গে প্রভু শ্যামানন্দের প্রেমলীল। কাহিনীর যে অপূর্ব্ব বর্ণন রহিয়াছে তাহা ভক্তিসাধকগণের রসাম্বাদনের ও বৈশ্বব ঐতিহাসিকগণের তথ্য আম্বাদনে বিশ্বেষ সহায়ক হইবে। প্রভু শ্যামানন্দের জীবনচরিত শ্রীরসিক মঙ্গল, শ্যামানন্দ রসার্নব, বিন্দুপ্রকাশ, শ্যামানন্দ চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। উড়িয়ার ঘরে ঘরে যে গৌরপ্রেমের প্রকাশ তাহা শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের কুপার দান। তাই সমগ্র বৈশ্ববসমাজ অন্তাপি তাঁদের কুপার দানের শ্বরণে তাহাদের জয়গান করিয়া থাকেন যথা

"জয় জয় শ্রামানন্দ জয় রসিকানন্দ। নিধুবনে সেবা করে পরম আনন্দ।"

প্রভূগ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের মহিমার প্রতীক এই গ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থখানি ভক্তসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ সুযোগ্য প্রকাশনার পথ প্রদর্শনে ব্রতী হইলাম। সপার্যদ শ্রীগৌরস্থানরে মহিমারাশি পরিমার্জিতভাবে প্রকাশই আমাদের প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য তাই সুধী ভক্তমণ্ডলী সমীপে আমার আবেদন শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের প্রকাশনা ব্যতীত অন্ত কাহারও প্রকাশিত আলোচ্য ক্রেখানি কাহারও সমীপে থাকিলে প্রদানপূর্বক গ্রন্থখানি পরিমার্জিতভাবে প্রকাশের সহায়তা করিবেন। অতএব সুধী ভক্তমণ্ডলী আমার এই প্রন্থখানি সম্পাদনের স্বানুর্বন ক্রিটি মার্জনা করিবেন। আর প্রভূ গ্যামানন্দের মহিমা পাঠে তাঁহার কুপাধন্য হইয়া আমায় আশীর্বাদ করিলেই ধন্য হইব।

জয় নিতাই জয় গৌরস্থন্দর, জয় প্রভু শ্রামানন্দ।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির, জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর চবিবশ পরগণা। নিবেদক—

শ্রীগুরুবৈষ্ণব কুপাভিলাষী
দীন

শ্রীকিশোরী দাস

## ঃ তৃতীয় সংস্করণ ঃ

প্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গস্থলরের অহৈতুকী করুণায় প্রীশ্রীশ্রামানলৰ প্রকাশ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্ব্বে ১৩৯৮ বঙ্গান্দে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনা উক্ত মুদ্রিত পুস্তকগুলি নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় ভক্তবৃন্দের আগ্রহে গ্রন্থখানি পুনরায় মুদ্রণ করা হইল। আলোচ্য গ্রন্থখানি পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে প্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে প্রকাশিত গ্রন্থখানির অনুরূপ প্রকাশ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে ১০০৫ বঙ্গান্দের ২৫শে চৈত্র প্রীগোরাঙ্গ গ্রন্থখন রায় ভট্ট কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে অতিরিক্ত বিষয়টি সংযোজন করা হইয়াছে সংযোজিত অংশে গ্রন্থকারের জীবনীসহ গ্রন্থ রচনার কারণাদি বিশেষভাবে বর্ণাত রহিয়াছে। স্থাভিক্তমণ্ডলী আমার ক্রটি মার্জ্কনা পূর্ব্বক প্রভূ শ্রামানন্দের লীলারস মাধ্র্য্য আস্বাদনে তৃপ্ত হউন।

## ॥ मूजीशव ॥

#### প্রথম দশা

শ্রীগুরু পরিকর বন্দনা গ্রামানন্দের ব্রজে গমন, শ্রীজীব গোস্বামী সারিধ্যে রাগান্থগা ভক্তির উন্মেয, কুঞ্চসেরা শ্রীরাধার নূপুর প্রাপ্তি, ললিতার আগমন, মন্ত্র প্রদান, শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রেরণ কনকমঞ্জরী স্বরূপ প্রকাশ, তিলক ও বিন্দু প্রদান, শ্রামানন্দ নামকরণ ও শ্রীজীব সমীপে বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ( ১ পৃঃ — ১৩ পৃঃ )

#### দ্বিতীয় দশা

শ্যানানন্দের তিলক দর্শনে বৈষ্ণব সমালোচনা, হৃদয়ানন্দ ঠাকুর সমীপে বার্তা প্রেরণ। হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের ক্রোধ ও বৃন্দাবনে ভক্তবারে পত্রী প্রেরণ, দ্রীজীবের সহিত আলোচনা এবং তাঁহার প্রত্যাদেশ লইয়া গৌড়ে আগমন। (১৩পৃঃ—১৯) ততীয় দশা

গৌর পরিকরসহ ভানয়ানন্দের ব্রজে গমন, ধীর সমীরে বিচার সভা, হরিপাদাকৃতি তিলক বিন্দু ও শ্রামানন্দ নাম প্রকাশ। (১৯ পৃঃ—৩২ পৃঃ)

#### চতুৰ্থ দশা

হৃদ্যানন্দের বন পরিক্রমা ও শ্যামানন্দে প্রহার, হৃদ্যানন্দের স্বপ্নে গৌর দর্শন ও দ্বাদশ মহোৎসবের আদেশ, শ্যামানন্দ কর্তৃক উক্ত উৎসব উদ্যাপন ও উৎকলে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীগোবিন্দ দেবের আদেশ। (৩২ পৃঃ—৩৯ পৃঃ)

#### পঞ্ম দশা

বৃন্দাবন হইতে খ্রীশ্রামরায় বিগ্রহ লইয়া উৎকলে আগমন। ধলভূমে রাজা নবীন কিশোর উদ্ধার, রঙ্কিণী দেবী প্রতি কৃপা ও শ্রামানন্দপুর নাম প্রকাশ। (৪০—৪৪ ঘঠ দশা

পশুতীর্থ প্রকাশ, রসিক মুরারী মিলন ও দামনিশ্র উদ্ধার ৷ (৪৪ পৃঃ –৪৭)
সপ্তম দশা

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর প্রকাশ, দামোদর পতি ও বৈগুনাথ ভঞ্জ উদ্ধার। (৪৭—৫১ অষ্টম দশা

গ্রামানন্দ প্রতি প্রভূর স্বপাদেশ ও সেবা প্রকার, তাম্রলিপ্ত, নয়না, কাজলী, কান
পুর, নৃসিংহপুর প্রভৃতি স্থানে গমন ও উদ্দশু রায় উদ্ধার। (৫১—৫৯)

#### নবম দশা

রেমুনাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের সেবা প্রকাশ। (৫৯—৬১)
দশম দশা

শ্রামানন্দ রসিকানন্দের দক্ষিণদেশ গমন, জগলাথের রথযাত্রা দর্শন ও কুঞ্জমঠ স্থাপন । (৬২—৬৬)

#### একাদশ দশা

শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ প্রকাশ, মদন্দ্রীসাসহ ব্যান্নপৃষ্ঠে ফকিরের সহিত সজল কান্থা উপরে উপবিষ্ট নাগরী উদ্ধবের সাক্ষাৎ ও, দর্পনাশ, বসন্তিয়ায় শ্রী গোকুলচন্দ্র, স্থরিয়ার শ্রীরাসবিহারী, নাড়াজোলে শ্রীমদনমোহন, রাস গোবিন্দ পুরে শ্রীবিনোদ রায় সেবা প্রকাশ, রিসক মুরারীকে গাদী সমর্পণ, মহান্ত সূর্য্যানন্দের আজ্ঞা সঙ্গনে রঘুদাসের প্রতি অভিশাপ এবং মুক্তির জন্ম রামনাম জপ, সাধুসেবা ও চরণামৃত পানের আদেশ, মহান্ত সূর্য্যানন্দের মনোবাঞ্ছা পূরণ।
(৬৬—৭২)

#### দ্বাদশ দশা

শ্রীশ্রামানন্দ ও রিসকানন্দের প্রভূদ্বয়ের পূর্ববিদেশে রোহিনী ও কোশীয়াড়ী বিজয় মঙ্গলাকে শিশ্বতে বরণ এবং খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুর মাহাত্ম্য বর্ণন ও রিসকানন্দ শিশ্ব রামকৃষ্ণ ভূষনমঙ্গল কর্তৃক ব্রহ্ম অগ্নি প্রদর্শন। (৭২—৮০)

#### ত্রোদশ দশা

চুঁচুড়াভে কায়স্থগৃহে আতিথা গ্রহণ চন্দননগরের প্রীরাধাগোবিন্দ সেবা স্থাপন করত: শ্রীপাটে গমন। বনপথে বৃন্দাবন গমন ও ব্যাঘ্রদ্ম উদ্ধার, বৃন্দাবনে প্রীজীব গোস্বামী কুঞ্জে প্রবেশ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন, ভরতপুর রাজ কর্তৃক শ্রামানন্দ পূজন ও ছয়টি ঘরা মৌজা দান, জয়পুর রাজগৃহে অবস্থান ও মহারাজা কর্তৃক শ্রামলী গ্রাম প্রদান ব্রজ হইতে গৌড়ে আগমন হ্রদয়ানন্দ দর্শন, বগড়ীয় কৃষ্ণরায় দর্শন ও ভট্ট ভূম উদ্ধার। (৮০—৮৫)

#### চতুদ্দশ দশা

বিষ্ণুপুয়ে বিজয়, জীনিবাস আচার্যাগৃহে মিলন, বীর হাম্বীরগৃহে মহোৎসব ও জীপাট গমন । (৮৫—৮৬)

#### अक्ष्रम्भ म्या

তমলুক হুইতে হৃদয়ানন্দের গোপীবল্লভপুরে আগমন, দ্বাদশ মহোৎসব সমাপণান্তে হৃদয়ানন্দসহ বৈশ্বব বিদায়, গোবিল্পপুরে বিনোদ রায় প্রতিষ্ঠা, রেমুনা গমন, রাজ ঘাটে গমন ও কুন্তীর উদ্ধার, মায়াবাদী সন্যাসীকে শিয়্ত গ্রহণ, ভৌগরাই গমন; বাগুলীদেবী উদ্ধার, জীবহিংসা নিবারণ। (৮৮—৯৪)

#### বোড়শ দশা

মীরগোদা গমন, বসন্তিয়াতে গোকুলানন্দের সেবা নির্দারণ, হিজলির অধিপতি গৃহে সেবা গ্রহণ। ভঞ্জভূমে গমন, রাজগৃহে অবস্থান। রাজসভাত্তে রসিকানন্দের ভাগবত পাঠ মহারাজা অক্যমনস্ক হওয়ায় রামকৃষ্ণ ভূবনমঙ্গলের গালে চপেটাঘাত, ভক্ত ভাগবতের মহিমা স্থাপন। গুপু বৃন্দাবন গোপীবল্লভপুরে জ্রাগোবিন্দ দরশন ও অবস্থান। (১৪—১০২)

পরিশিষ্ট (১০২ -১০৮)

### প্রকাশিত হইয়াছে—

প্রভূ খ্যামানন্দের অভিন্ন কলেবর প্রভূ রসিকানন্দের মহিমামূলক গ্রন্থ—

### **% भ्रीभीतिं जिन्से ज**ल **%**

প্রথম খণ্ড — পঁচিশ টাকা \* দ্বিতীয় খণ্ড - পঁচিশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে মেদিনীপুর ও উড়িয়ার ঘরে ঘরে গৌরনাম প্রেম প্রচারের প্রতিভূ নিতাই গৌর আনা ঠাকুর সীতানাথের প্রকাশমূর্ত্তি প্রভূ শ্রামানন্দের অঙ্গ-সঙ্গী প্রভূ বসিকানন্দের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। প্রভূ শ্রামানন্দের সঙ্গে বিচরণ করতঃ কিভাবে নাম প্রেম প্রচার করে বিভিন্ন স্থানে খ্রীগোবিন্দ দেবাদি খ্রীবিগ্রহ সেবা স্থাপন করিয়াছেন তাহার এক বৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক চিত্র পরিক্ষৃট রহিয়াছে। রসিকানন্দের আবির্ভাব হইতে অন্তর্জান পর্যান্ত লীলা কাহিনীসহ প্রভূ শ্রামানন্দের প্রভূত প্রেমলীলা বৈচিত্র্যা স্থচাক্রন্ত্রপ বর্ণিত বহিয়াছে।

### रित्रक्त तिमाछ' है ति छि छि छ छ

( বৈষ্ণবশাস্ত্র সংরক্ষণ গবেষণা ও প্রচার কার্যালয় )



বৈষ্ণবশাস্ত্র গবেষণায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আসুন প্রায় তুই হাজার প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাবলী সংরক্ষণে রহিয়াছে। আপনার সমীপে প্রাচীন পুঁথী ও ছুপ্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী থাকিলে উই বা পোকায় অয়ত্ত্বে নই না করে এই সংগ্রহশালায় দান করুন। এতে বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষশার সহায়ক হবে।

### सीसी गामानम अकाम

### श्रुष्टात्रस

প্রথম দ্পা

অজ্ঞান তিমিরারস্থ জ্ঞানাপ্তন শ্লাক্র।
চক্লুকুন্মিলিতং যেন তম্মৈ জ্রীন্তরবে নমঃ॥
বন্দে পরমগুর্ব্বাদি জ্রীচৈতন্ত পদান্তিকং
যো নাম শ্রুব মাত্রেন সর্ব্ব বিহুং বিনাশয়েং॥
জ্রীকুষ্ণচৈতন্তদেব সনাতনং স্বরূপকঃ।
গোপাল রঘুনাথাস্ত ব্রজবল্পত পাহিমাং।
জ্রীচৈতন্ত প্রভুং বন্দে নিত্যানন্দং ততঃ পরং।
তত্তঃ জ্রীলাদ্বিতং চাপি সপার্যদা প্রভৃত্তিভিঃ।

জয় জয় গুরু কৃষ্ণ করুণা সাগর।
অগতি জনের গতি প্রেম কলেবর।
জয় জয় শ্রীকৃষ হৈত্যা নিত্যানন্দ
সাষ্ট্রাল হইয়া বন্দো প্রভুর পদনন্দ।
জগুরৎ হইয়া বন্দো সবার চরণ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।

এই ছয় গোসাঞির বন্দো চরণ কমল।
ভূবন পবিত্র করে যাঁর পদজল।
শ্রীশ্রীরাধামোহন ঠাকুর আমারি।
তাঁর তৃই পাদপদ্ম মন্তকেতে ধরি।
বন্দিব শ্রীনয়নানন্দ ১ দেবের চরণ।
পরম যে গুরু তেঁহ জন্মে জন্মে হন।
শ্রীরসিকানন্দ ২ পদ বন্দো সাবধানে।
পরমেষ্ঠ গুরু তেঁহ হয় জন্মে ভন্মে।

- ১। নয়নানন্দ প্রভূ রসিকানন্দের পুত্র রাধানন্দ তৎপুত্র নয়নানন্দ। নয়নানন্দের আবিভাব রহস্ত আলোচ্য গ্রন্থের ১১ দশায় পাইবেন।
- ২। রসিকানন্দ প্রভু রসিকানন্দ ১৫১২ শকান্দে কাত্তিক মাসের দীপাধিত।
  দিবসে কৃহিনীর রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্ররূপে আবিভূতি হন গ্রামানন্দ প্রভু
  গোধানী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করিয়া উৎকলে যাইয়া অস্তাদশ বর্ষীয়

বন্দিব গ্রীশ্রামানন্দ দেবের চরণ।
পরমেষ্ঠ পরম গুরু ভুবন পাবন॥
বন্দিব গ্রীশ্রদয়ানন্দ দেবের চরণ।
পরমেষ্ঠ পরাং পর গুরু তেঁহ হন॥
বন্দিব গ্রীগ্রোমান্দ হ পণ্ডিত ঠাকুর।
জন্মে জন্মে ইহ তাঁর উচ্ছিষ্টের কুকুর॥
বন্দিব গ্রীচৈতক্স নিত্যানন্দে চরণ।
বাঞ্চা পূর্ণ কর প্রভু লইন্থ শরণ॥
সকল বৈষ্ণব পাদপদ্মে নমস্করি।
গ্রীশ্রামানন্দ প্রকাশ কথা কহিব বিবরি॥

শ্রীগোরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর কুপা
হৈতে।
শ্রীশ্রীদাসনদের কুপা হৈল ব্রজেতে।
শ্রীশ্রীদাসনদের কুপা হৈল ব্রজেতে।
শ্রীশ্রীদাসনদ গোসাঞির বৈরাগ্য
উপজিলা।
ব্রজে বাস আশা লঞা গুরুপদে
প্রণমিলা।
হ্রদয়ানন্দ গোস্বামীর কুপা আজ্ঞা
হৈলা।
তবে শ্রীশ্রীমানন্দ যাই ব্রজে বাস
কৈলা।
শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গে সতত রহিলা।
শ্রীজীব বাৎ সল্য স্নেহ বত্ত করিলা।

রসিকানন্দকে শিষ্য করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উড়িয়ার ঘরে ঘরে গৌর নাম প্রেম প্রচার করেন। পরে গোপীবল্লভপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং রসিকানন্দ বা্ষট্টি বংসর বয়সে অপ্রকট হন।

১। দ্রদয়ানন্দ — ঠাকুর গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র ক্রদয়ানন্দ ও নয়নানন্দ ছই ভাই। নদীয়া লীলাকালে গদাধর পণ্ডিত হৃদয়ানন্দকে গৌরীদাস পণ্ডিতের হস্তে সমর্পণ করেন। তদবধি হৃদয়ানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের কুপাধন্য ইইয়া নিতাই গৌরের সেবানন্দে বিভোর হন। তাঁহার অপ্রাকৃত মহিনা মৎপ্রণীত "গৌর ভক্তামৃত লহরী" গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে দ্রস্টব্য।

২। গৌরীদাস পশুত—ব্রজের সুবলসখাই গৌরীদাস পশুতরপে শোলি-প্রামে আবিভূতি হন। পিতা কংসারী মিশ্র। মাতা কমলাদেবী। দামোদর, জগরাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস, নৃসিংহ চৈতক্ত এই ছয় ভাই। গৌরী-দাসের পত্নী বিমলাদেবী, পুত্র বলরাম ও রঘুনাথ। গৌরীদাস পশুতি কালনায় অবস্থান করেন। তথায় তাঁহার প্রীতিরসে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাল সাক্ষাৎ স্বরূপে অভাপি বিভ্যমান। তাঁহার প্রেমলীলা কাহিনী মংপ্রণীত শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী প্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ রুসলীলা শুনে রাত্রি দিনে। সেই সে ১ মধুর রস করে আম্বাদনে। মধুরে বাভিল লোভ অন্য চেষ্টা নাই। কুঞ্জসেবা করি ংহে শ্যামানন্দ গোসাঞি॥ বৃন্দাবনে কুঞ্জমধ্যে বাসস্থলী স্থানে। নিত্য ঝাড়ু সেবা তেঁহ করেন বিহানে॥ জ্রীজীব চরণ পদা করেন সেবন রাধাকৃষ্ণ রসলীলা শুনে অনুকণ : শুনিতে শুনিতে চিত্তে বাগাল্যয় (रुना। অচেতন হঞা কুঞ্জে পড়িয়া রহিলা। দেহে প্রাণ নাহি কিছু নাহি বহে দেখিয়া জ্রীজীব চাঁদের লাগিল তর্গস শ্রামানন্দ রাগ দেখি শ্রীজীব আপনে

কোলে করি লঞা গোল তার নিজ

তৃতীয় প্রহর দিনে চেতন হইলা।

দেখিয়া শ্রীজীব চাঁদের চরণে

বত কুপা করিয়া প্রসাদ খাওয়াইলা। তবে শ্রীগোসাঞি জিউ শ্রীজীব 5वरन । প্রাপ্তি আশা মনে করি করে निद्वप्रत्न । কহে মোরে কর কুপা রাধাকৃষ্ণ পাই। এই বাঞ্ছা পূর্ণ মোর করহ গোসাঞি! সদয় হইল তবে জ্বীজীব গোসাঞি। যত কুপা কবিলেন তার অন্ত নাই। তবে গোসাঞি পঞ্চরসের কহিল আখান। বিশেষ মধুর রস তাহাতে গুনান॥ যেই ভাব যেই ভাবা প্রয় রাগ অভিমত। নিক্ষপটে কহেন তাঁরে যেই অনুগত। কুপা করি সব কথা জীজীব কহিলা। শুনিয়া পরম সুখ শ্যামানন পাইলা। নিজ অনুগতে দিল ভজন সাধন

২ রাগানুগা সাধনের যত ক্রম হন।

্রাজীব চরণধূলি মস্তকেতে দি**লা**।

১। মধুর রস—শান্ত, দাস্তা, সথ্য, বাংসল্য ও মধুর এই পঞ্চরস। কেবল মধুর রসের মাধ্যমেই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারস মাধুর্যা আস্বাদন সম্ভব।

श्वात।

পডিলা ।

২। রাগানুগা সাধনক্রম — বাগানুগা সাধনক্রম বিষয়ে জ্রীচৈতন্য চরিতামূতের মধ্যখণ্ডের ২২ পরিচ্ছেদের বর্ণন— শ্রীরপ ১ চরনাশ্রর শ্রীজীব কুপাতে। রাধাকৃষ্ণ ভজন করেন অবিরন্তে। দিনে দিনে ভক্তি প্রেমবাগ উদ্দীপন। রাগাত্মিকা দশা আমানন্দেরে মিলন । রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জদেবা কায়মনোবাক্টো। সদা লীলা দরশন চিত্ত করি ঐক্যে ।

"লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগান্তুগার প্রকৃতি।
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার তুইত সাধন। বাহ্যে সাক্ষদেহে করি প্রবণ কীর্ত্তন ।
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥
নিজাভিষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেতে লাগিয়া। নিরস্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥
দাস স্থা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥
এইমত করে যেবা রাগান্তুগা ভক্তি। কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥"

ু। শ্রীরূপ চরণাশ্রর - শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্য ব্যতিরেকে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা পাওয়া ধায় না। ব্রজে অপ্তমণীর প্রধানা ললিতার অনুগতা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী তাহার অনুগতা প্রিয় নর্ম স্থাই শ্রীরূপমঞ্জরী। শ্রীরূপমঞ্জরীর কুপার দিগদর্শন বিধয়ে ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনার বর্ণন যথা

প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে ৷ জ্ঞীরূপের পাদপদ্যে মোরে সমর্পিবে 🛭

এই নবদাসী বলি জ্রীরার চাহিবে। হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে। শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়। সেবার স্থুসজ্ঞা কার্যা করহ দ্বায়।

> শ্রীরূপ প×চাতে আমি রহিল ভীত হঞা। দোঁহে পুনঃ কচিবেন আমা পানে চাঞা।

সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি। কোথায় পাইলে রূপ, এই নবদাসী। শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাকা শুনি। মঞ্লালী দিল মোরে এই দাসী আনি।

গ্রীগুরু কপায় শ্রীরূপ চরণাশ্র্য়ে এইভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিতালীলায় দেবাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জ্রীরপমঞ্জরী সঙ্গে চলেন সানন্দে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমদেবা করেন আনন্দে॥ এইরূপ সাধনেতে কথোদিন যায়। সাধন পক্তা তবে হৈল হিয়ায়॥ বৃন্দাবন কল্পকুঞ্জ কুটীর ভিতরে। রাধাকৃষ্ণ রসলীলা করে নিরন্তরে । অমায়িক অবৈদিক অহৈতৃকী জনে। দরশন করয়ে মায়। না দেখে কথনে। একদিন রাধাকৃষ্ণ স্থীগণ সঙ্গে। কুঞ্জে নৃত্যগীত করে বিবিধ তরঙ্গে। রাধা স্থিগণ নিজ ভূজে অক্সভূজে। মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র তাহা অধিক বিরাজে। নৃত্য করে স্থীগণ আনন্দিত মন। মধ্যে নৃত্য করে মদনমোহন। গান বাছা করে ভাতে সব স্থীগণ। রাধা নৃত্য করে কৃষ্ণ করে দরশন। বিৰিধ বিচিত্ৰ বাতা স্থিগণ গায়। রাধিকা নাচয়ে কভু স্থীরে নাচায়। এইমভ কৃষ্ণসুথ লাগিয়া নর্তন। এই রসে সভে মত্ত জুড়ায় নয়ন॥ রাধিকার নৃত্য তাতে অত্যন্ত প্রচুর। থসিয়া পড়িল বাম পদের নৃপুর। আপনে না জানে স্থিগণ না জানিল। চরণে আছয়ে কিস্বা কোথায় পড়িল। নৃত্য অন্তে পালম্বে শয়ন করে যাঞা সখীগণ নির্থয়ে গবাকে নেত্র দিয়া।

রতি রসে পোহাইল রাত্রি হৈল শেষ।
সথিগণ উঠিবারে করিলা আদেশ।
বহুক্ষণে উঠি রসালস অঙ্গে ভরে।
লাজ ভয়ে উঠি যায়েন নিজ নিজ
ঘরে।

সথিগণ চলি গেলা নিজ নিকেতনে।
পড়িয়া রহিল নূপুর কেহ নাহি জানে।
কক্থটি শব্দ শুনি শ্বভাযুক্ত হৈলা।
তরস্তে গেল, নূপুর কুপ্তেন্তে রহিলা॥
শ্যামানন্দ গোসাঞিরে কুপার কারণে।
এই ভঙ্গি শ্রীরাধার হৈলা নিজ মনে।
শ্যামানন্দ রূপে তেঁহো হঞাছে
প্রকাশ।

কে জানে তাহার মনে কিবা তাত অভিলায।

শ্যামানন্দ গোসাঞি করেন নিকুঞ্জ সেবন।

প্রাতঃকাল হৈল দিন দিল দরশন।

শ্রীকুঞ্জ দর্শন করি প্রণাম করিলা।
সংস্কার লাগিয়া কল্লতক মূলে গেলা।
তক্রমূলে দেখিলেন কনক বন্ধরাজে।
ক্ষা যেন হঞ্জাছে উদয় কুঞ্জমাঝে।
কনক দর্পণ প্রায় নৃপুরের জ্যোতি।
শ্রামানন্দ গোসাঞি হৈলা মূর্ছিতি।

তবে কতক্ষণে গোসাঞির চেতন হৈলা।

নূপুর করিয়া হস্তে মন্তকে ধরিলা ॥
নূপুর পরশে অক্তে পুলকাঞা হৈলা।
অন্ত সাত্তিক ভাব দেহে উপজিলা ।
গদ গদ স্বেদ হইল আনন্দে বিহবল।
নূপুরের চুস্ব খান আর দেন কোল।
অচৈতন্ত হৈয়া পুনঃ কুঞ্জেতে পড়িলা।
তবে কতক্ষণে গোসাঞি চেতনা

সচেতন হইয়া রাধাকৃষ্ণ বলি ডাকে।
চতুর্দিকে চাহে রাধাকৃষ্ণ নাহি দেখে।
প্রেমেতে আকুল হৈএল করয়ে রে দন।
কবে মোর রাধাকৃষ্ণ দিবে দরশন॥
তবে কতক্ষণে গোসাঞি ধৈর্যা হৈলা।
নূপুর বাঁধিয়া কঠে কুঞ্জে ঝাঁটি দিলা॥
হেথা রাই নিজপুরে প্রবেশ হইলা।
নূপুর না দেখি পায় চমকি উঠিলা॥
নূপুর বহিল কুঞ্জে মনে স্মৃতি হৈলা।
নূপুর বহিল কুঞ্জে মনে স্মৃতি হৈলা।
নূপুর ব্রিজ ১ ললিতারে পাঠাইলা।

বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণী হঞা ললিতা স্থানৱী। নূপ্ৰ খুঁজিতে কুঞ্জে গেল শীঘ্ৰ কৰি। শ্যামানন্দ গোসাধিগৰে ললিতা দেখিলা।

যতন করিয়া তার নাম জিজ্ঞাদিলা।
পূর্ব নাম কৈল তৃথিনী কৃষ্ণদাস।
শুনিয়া ললিতা তারে করিল আশাস
নিকটে ডাকিয়া তবে জিজ্ঞাদেন বাণী
বধ্র নৃপুর মোর পাঞ্যাছ আপনি।
যম্নার জলে বঁধ্ যাইতে আছিলা।
সম্ভ্রমে নৃপুর কুঞ্জে খসিয়া পড়িলা॥
স্বর্ণ নৃপুর দেই বহুম্লা হয়।
নৃপুর পাইলে তোমা তৃষিব নিশ্চয়॥
তবে পুছেন গোসাঞি তোমার

কি নাম তোমার কহ জানিব ভংপর।
ললিতা কহেন মোর নাম রাধাদাসী।
কনৌজ ব্রান্ধী মুঞি হউ ব্রজবাসী।
নিজ নাম ছাপাইয়া কহেন ললিতা।
গে সাঞির নাম ছাপাঞ্যায়া কহেন

কোথা ঘর

নৃপুরের কথা।
নূপুর পাঞ্যাছি আমি ইন্দ্রনীল মণি।
তোমার নূপুর নহে শুন ঠাকুরাণী।

১। ললিতা — ললিতা ব্রজে শ্রীমতী রাধিকার ছইসখীর প্রধানা। পিতা বিশোক মাতা নারদী, পতি ভৈরব, বর্ণ গোরচনা, বস্ত্র ময়ুর-পুচ্ছ বর্ণ, বয়স ১৫ বর্ষ ২৭ দিন।

শ্রীরাধার নূপুর ইহা নিশ্চর জানিল।
নূপুর পরশে মোর প্রেম উপজিল।
নূপুর দেখিয়া মুই মূর্চ্ছিত হইর
নূপুর ছুঁ ইতে প্রেম সমুদ্রে ডুবির।
মন্তব্যের রক্ত ছুঁ ইলে প্রেম নাহি হয়।
শ্রীরাধার নূপুর এই জানিলুঁ নিশ্চয়।
তোমার নূপুর এই সত্য যদি হয়
তবেত তোমারে আমি দিব স্থনিশ্চয়।
তোমার গ্রামেতে সর্বলোকে দেখাইব।
তোমার নূপুর বলি যে লোক কহিব।
দশ পাঁচ জনা সাক্ষী রাখিব সে
স্থানে।

তোমার ন<sub>ূ</sub>পুর আমি দিব ততক্ষণে। নহিলে নূপুর আমি তোমায় কেন

मिव ।

যে পদের নূপুর সে পদে পাঠাইব। এ বাক্য শুনিয়া তবে ললিতা বলিলা।

বঞ্চনা করিয়া আমি তোমারে কহিলা।

শ্রীরাধার নূপুর সত্য তোমার বচন। এখন তোমারে আমি হইনু প্রসন্ন॥ কি বর মাঙ্গিবে মাঙ্গ তোমারে সে দিব

বাঞ্ছা সিদ্ধ করিয়া নূপুর ল্ঞা যাব॥

তোমারে প্রসন জানি কৃঞ্**ভান্ন স্থতা** ।
নূপুর পাইলে যাতে বুঝিয়ে সর্বথা ॥
তবে গোসাঞ্জি কহেন শুন ঠাকুরাণী।
কে ভুমি তোমার রূপ দেখিব যে
আমি।

কূপাযুক্তা হয়। মোরে দরশন কিবা। তবে যে মনের বাঞ্চা তোমারে কহিবা॥

গোসাঞি লইয়া তিঁহো গুপ্তস্থানে আসি।

কহিল ললিতা নাম শ্রীরাধার দাসী।

ললিতা কহেন শুন ছখিনী কৃষ্ণদাস।
দেখিতে আমার রূপ মনে কর আশ।
দেখিলে আমার রূপ ধৈর্য্য না রহিবে।
অচেতন হৈলে রূপ কেমনে দেখিবে।
তবে কহে গোসাঞি শুনহ ঠাকুরাণী।
তোমার কৃপাতে ধৈর্য্য হইব যে আমি।
ললিতা কহেন চক্নু মুদ কৃষ্ণদাস।
তবে আমি নিজ রূপ করিব প্রকাশ।
শুনিয়া গোসাঞি ছই নয়ন মুদিলা।
ললিতা স্থন্দরী নিজ রূপ প্রকাশিলা।
তথাহি রূপ—
শুদ্ধ কাঞ্চনগোরাঙ্গী শুত্রবস্ত্রাং
স্থুলোচনাং।

कां किमर्न नावनाः कां किमूर

ननिजाः वत्म ।

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণদাস কর দরশন।
শুনিয়া গোসাঞি চকু মেলিল তখন॥
ললিতার রূপ নেত্রে নিরীক্ষণ কৈলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া গোসাঞি ভূমিত্তে
পড়িলা;

শ্রীললিতা দেবী তাঁরে করাইয়া চেতন।

প্রণান করিয়া গোসাঞি অঞ্চ লোচন।

ললিতা চরণ ধরি আনি নিজ শিরে।
পদরেণু ভূষণ করিলা কলেবরে।
প্রেমে গদ গদ হঞা বাক্য নাই
ফুরে।

দেহে কম্প পুলক স্বেদ নেত্রে জব্দ বুরে।

গোসাঞির ভাব দেখি ললিতা স্থন্দরী।

গায়ে হস্ত দিয়া প্রেম সম্বরণ করি॥
তারে ধৈর্য্য করি কুঞ্জে ভ্রমিয়া
দেখিল।

সেবা দেখি তুই হৈয়া সদয় হইলা। ললিতা কহেন, বর মাগ কৃঞ্চদাস। কোন বর বাঞ্ছা তোমার মন প্রতি

আশ ॥

গোসাঞি কহেন আর কি বর মাগিব তব দাসী হঞ্যা রাধাক্ষকে সেবিব। সদয় হইয়া ভারে এই বর দিলা। রাধাকৃষ্ণ পাবার উপায় কহিতে লাগিলা।

এ দেহে না পাবে রাধাকুফের সেবন মানসিক স্থাদেছে করিবে দর্শন। ত্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে কুঞ্জেতে আসিবে রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা দর্শন করিবে। সাক্ষাতে সে রূপ তুমি দেখিবে নয়নে তবে তৃমি কহিও ললিতা বলি নামে। এ দেহের ভোগাভোগ থাকে যতদিন। শ্রীজীবের সঙ্গেতে তুমি থাক ভতদিন। রাধাকুষ্ণ রাসলীলা কর আস্থাদন। দেহ অন্তে পাইবে রাধাকুফের চরণ। এই নিজ মন্ত্র তুমি করহ গ্রহণ। न्यत्र कतिरल भारत ताथिका पर्णन ॥ व्यद्धिति भीहेरव खीताधिका हत्रन । কুপা করি নিজ মন্ত্র গোসাঞিরে

দিলা।
শ্রীগোসাঞি কুঞ্জে মন্ত্র গ্রহণ করিলা।
মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই তেঁহো প্রেম

উপজিলা।

প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁর চরণে পড়িলা।

গোসাঞি মস্তকে তেঁহো পদ তুলি
দিলা ৷
কোলে করি তাকে বহু আশীর্কাদ
কৈলা ৷

বৈলা ৷

নূপুর আনিতে তবে গেলেন গোসাঞি।

বস্ত্র ঢাকা দিয়া রন্থিয়াছে এক ঠাঞি।
কুপ্তে ঘাস চাঁছা এক খুরূপা সহিতে।

নূপুর রাখিয়াছিলা করিয়া গুপতে।

নূপুর সঙ্গেতে সেই খুরূপা আছিলা। পরশে নূপুর সঙ্গে সুবর্ণ হইলা।

দেখিয়া গোসাঞি মহা আনন্দ হইলা।

নৃপুর মস্তকে করি সাক্ষাতে আইলা।

ললিতার সম্মুথেতে নৃপুর রাথিয়া। প্রশাম করেন গোসাঞি সাষ্টাঙ্গ

ছইয়া।

ন্পুর করিয়া হাতে ললিতা স্থলরী। গোসাঞির মস্তকে ছোঁয়াইল শীঘ্র করি।

শ্রীরাধিকার পদচিক্ত থাকু মোর

মাথে ৷

ইহা বলি নৃপুর ছুয়াইল কপালেতে। ললাটে নৃপুর স্পর্ণে তিলক হইলা। নৃপুরের চ্ডা লাগি বিন্দু মাঝে হৈলা॥

তবে তো গোসাঞি তাঁরে দণ্ডবং কৈলা।

ললিতা কহেন তুমি শ্রামানন্দ হৈলা।
আজি হোতে তোমার নাম **২ইল**শ্রামানন্দ।

ধন্য তোমার ভাগ্য পাইলে শ্রামাপদদ্ধন্দ্র॥

শ্রীজীব বিনা এই কথা কারে না কহিবে। অন্যত্রে কহিলে তুমি পরাণে না জীবে।

ললিতা কহেন, এবে যাও নিজ স্থানে।

শুনি অঞ্চ ঝরে গোসাঞির কমল নয়নে।

পুনরপি প্রণাম তাঁরে করি<mark>লা</mark> গোসাঞি।

অন্তার হইয়া কুঞ্জে পড়িলা তথাই।

মোর বাঞ্ছা এই রাইর চরণ দেখিতে। কোন উপায়ে দর্শন করাহ ছরিতে।

তবে শ্রীঙ্গলিতা দেবী চিস্তিত অস্তরে। মনে ধ্যান করি তথি কহে

রাধিকারে।

মোরে অনুগ্রহ কর রাই হইয়া সদয়।
কৃষ্ণদাসে কোনরূপে দেহ পরিচয়।
এই চিন্তা করেন ললিতা ঠাকুরাণী।
রত্ন পালক্ষে বসি রাই জানিলা
অংপনি।

রূপমঞ্জরীকে ডাকি বলিল বচন।
নিকুঞ্জ ভবনে তৃমি যাইবে এখন॥
ললিতারে কহ গিয়া আমার বচন।
নূপুর পাঞ্যাছে কৃঞ্চদাস অকিঞ্চন।
তারে লৈয়া রাধাকুণ্ডে স্নান করাইবে।
সানমাত্রে স্থীরূপ তখনি হইবে॥
তারে লৈয়া ললিতা আসিবেন
এখানে।

ত্মি শীঘ্র গিয়া রুহ আমারে বচনে।
জ্ঞীরপমঞ্জরী গেলা নিভ্ত নিকুঞ্জে।
দেখেন ললিতা দেবী করিয়াছে
বীজে।

পদে পড়ি রাই আজ্ঞা করিলা প্রকাশ।

শুনিয়া ললিতা দেবী অন্তরে উল্লাস।
কৃষ্ণদাসে লৈয়া গেল রাধাক্ত তীরে।
তারে কহে যেই মন্ত্র দিয়াছি তোমারে।
সেই মন্ত্র জপি তুমি কুত্তে কর স্নান।
অবশ্য পাইবে রাইর চরণ সন্নিধান।
তবে নৃপুর গোসাঞি কুত্ত তটেতে
রাখিয়া।

মন্ত্র জপি স্নান করে রাই স্থমরিয়া।

স্নানমাত্রে স্থীদেহ হইল তাহার। দেখিয়া ললিতা চিস্তে আনন্দ অপার।

কনকমঞ্জরী নাম দিল তত্তক্ষণে। আজ্ঞা দিল নৃপুর লৈয়া আইস আমা সনে॥

তবে নৃপুর মাথে করি চলে ধীরে ধীরে।

প্রবেশ হইল গিয়া রাইর মন্দিরে॥
দেখিয়া রাইর রূপ হইল অচেতন।
চরণ নিকটে নূপুর রাখিল ভতক্ষণ।
রাই আজ্ঞা কৈল উঠ কনকমঞ্জরী।
তুমি হও নর্ম সথী প্রিয় সহচরী।
ললিতা যুথেতে তুমি থাক সর্বকালে।
কুঞ্জদেবা অধিকার তোমার গোচরে॥
তবে ললিতারে আজ্ঞা করেন
ঠাকুরাণী।

ইহারে নৃপুর চিহ্ন দিয়ত আপনি। তবে ললিভা তাঁর কপালে নৃপুর ছোয়াইল।

পরশ্বমাত্রে কপালে তিলক হইল।
তবে চরণতলে পড়েন শুইয়া।
নূপুর চরণে দিল সমর্পণ করিয়া।
তবে রাই নূপুর চূড়ার বিন্দু
উঠাইয়া।

শ্রীহন্তে তিলক মধ্যে দিল বসাইয়া।

ললাটে নূপুর স্পর্শে তিলক হৈলা। নূপুরের চূড়া লাগি মাঝে বিন্দু হৈলা॥

দেখিয়া তিলক জ্যোত্তি পাইল আনন্দ।

আজ্ঞা দিল তোমার নাম হউ শ্যামানন্দ।

আমার পদচিহ্ন থাকুক তোমার কপালে।

আমার চরণে মতি রহু সর্বকালে।
তবে গোসাঞি তাঁরে দণ্ডবং কৈল।
শ্রীললিতা কহেন শ্রামা আনন্দ হৈল।
ললিতারে কহেন রাই লইয়া যাইতে।
তোমা সথী লৈয়া কুঞ্জে চলহ দ্বরিতে।
আজ্ঞা পাইয়া ললিতা চলেন
ততক্ষণে।

কনকমপ্পরী পড়ে রাইর চরণে।
তবে ললিতার সঙ্গে করিল গমন।
নিভ্ত নিকুপ্তে প্রবেশিলা ততক্ষণ॥
ললিতা কহেন তুনি শুন শ্রামানন্দ।
ধক্য তুমি পাইলে শ্রীশ্রামা পদহন্দ।
জীব বিনা এই কথা কারে না
কহিবে।

অন্যত্রে কহিলে তুমি পরাণ হারাবে।

আমার শপথ বাইর চরণ না পাবে। নিজ রূপ তোমার প্রকাশ নাহি হবে। লতিকা কহেন, তুমি যাও নিজস্থানে। শুনিয়া গোসাঞি হইলা সজল নয়নে।

ললিতারে প্রদক্ষিণ করি শ্রামানন্দ। দশুবং হৈয়া মাথে নিল পদদ্বদ্ধ। প্রেমেতে আকুল হঞ্যা কান্দিতে লাগিলা।

ললিতা প্রবোধি তারে বিদায় করিলা।

পদ তুই চারি গোসাঞি করিতে প্রয়াণ।

দেখিলা ললিতা কুঞ্জে হৈলা অন্তর্ধান ।

প্রেমেতে স্বাকুল চিত্ত কুঞ্জে কুঞ্জে ধায়।

কোথায় ললিতা বলি কাঁদে উচ্চরায়।
তবে স্থারূপ তার গেল ততক্ষণ।
গ্রামানন্দ নিজ কুঞ্জে করিলা গমন॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা গোসাঞি নিজ কুঞ্জে
আইলা।

ঞ্জীব গোসাঞিরে ১ দেখি চরণে পাড়িলা।

১। এজীব গোসাঞি প্রীপাদ জীব গোঁসাই, প্রীপাদ রূপ গোস্বামীর ভাতৃপুত্র ও শিশ্ব। প্রীপাদ রূপ ও সনাতন গোস্বামীর অন্তর্ধানের পর বৈষ্ণব জগতের কর্ণধার হইয়া প্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রামানন্দকে ভক্তিশান্ত্রে স্থপণ্ডিত করতঃ তাহাদের মাধ্যমে গোস্বামী গ্রন্থাবলী জগতে প্রচার করেন। তাঁহার জীবন কাহিনী মংপ্রণীত "গৌরভক্তামৃত লহরী" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দ্রন্থর। ললিতার পরশে প্রীশ্রামানন্দ দেহী।
কাঞ্চন বরণ হৈলা রূপে জগমোহী।
শ্রীজীব কহেন, কৃষ্ণদাস কোথা ছিলা।
কাঞ্চন বরণ তোমার কেমনে হইলা।
শ্রামানন্দ কহে প্রভু কুঞ্জেতে
আছিলা।

তোমার চরণ স্পর্শে এরপ হইলা।
মস্তকে তিলক দেখি পরম স্থলর।
নূপুর আকৃতি মধ্যে বিন্দু মনোহর।
কেমন হইল রূপ তিলক কে দিল।
কাঞ্চন স্বরূপ তোমার কেমনে হইল।
কে দিল তিলক তোমায় কি নাম
তাহার।

প্রেমেতে পুলক অঙ্গ নেত্রে জলধার। হরিমন্দির তিলক তোমার সর্বকালে। এবে এ কোন তিলক তোমার

কপালে।

রাধাকৃষ্ণ কুপা হৈল নিশ্চর তোমারে।
বঞ্চনা না করি সত্য কহত আমারে॥
কৃষ্ণ কিংবা রাধা কুপা কহত বিবরি।
রাধা পদচ্চিত্ন প্রায় ললাটে নেহারি।
শ্রীগোসাঞি কহেন তোমার কুপা
হৈতে।

শ্রীপাদপদ্ম তিলক আমার মস্তকেতে।
তব কপা হৈতে মোর এই সব চিচ্চ।
করুণা করহ মুই তোমার অধীন।

স্থবর্ণ <mark>খুরূপা গোসাঞি বস্ত্রে</mark> ঢাকাইয়া। কাখেতে করিয়া আছে গুপত

করিয়া॥
শ্রীজীব বছেন, বস্ত্রে কোন দ্রব্য হয়।
দেখাও আমারে তুমি জানিব নিশ্চয়।
তবে তারে গোসাঞি খুরূপা

(प्रथारेन।

স্ববর্ণ থুরূপা দেখি বিশ্বয় হইল।

শ্রীজীব কহেন লৌহ থুরূপা আছিল।
কিরূপে থুরূপা এই স্বর্ণ হইল।
গোসাঞি কহেন আমি গুপতে

কৃষ্টিব। আর কেহু না শুনিবে আপুনি

গুনিব। এত বাক্য গুনি জীব চলিল একান্তে।

গুপে তারে পুছিলেন সকল বৃত্তান্তে॥ গুপতে কহেন গোস:ঞি সব বিবরণ। শুনিয়া ঞ্রীজীব চাঁদের জানন্দিত মন।

শ্রামানন্দে কোলে করি প্রেমে হত জ্ঞান।

ধন্য ধন্য কৃষ্ণদাস তোমার পরাণ॥
আমার কত ভাগ্য তোমারে
পরশিলা।

এতদিনে আমার দেহ পবিত্র হইলা।

তোমান্তে করুণাপূর্ণ বৃঘভারুস্থতা।
তাঁহার প্রকাশ তুমি জানিলু সর্বর্ধা॥
তবে শ্রামানন্দ পড়ে গোলাঞি চরণে।
ব্রীজীব সদর হৈয়া কৈল প্রেমদানে॥
শুন বাছা শ্রামানন্দ আমার বচন।
কারে না কহিবে এইসব বিবরণ।
ব্রীজীব গোলাঞি মনে বিচার করিলা
শ্রামানন্দে যত কুপা গোপন করিলা॥
একথা প্রকট করি স্কারে না কহিবে।
যে শুনিবে গুরুকুপা বলিয়া বলিবে।
ব্রীকিশোরী কুপা যেই ললিতার স্লেহ।
কারে না কহিও বাছা গুপত করহ॥

শ্রীজীব ললিতা কুপা গুপত করিলা।
গুরুকুপা শ্রামানন্দ নাম প্রকাশিলা।
তিলকের নাম রাখিলেন শ্রামানন্দী।
জগং তোমার প্রেমে হইবেক বন্দী।
এইত কহিল নূপুর প্রাপ্তির কারণ।
ইপ্তমন্ত্র লাভ শ্রীললিতা দরশন॥
শ্রীজীব শ্রীশ্রামানন্দ চরণ কমল।
স্মারণ করিবো সদা এইমাত্র বল।
শ্রীরপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এক দশার আখ্যান।

ইতি - শ্রীশ্রামানন্দ প্রকাশে নৃপুরপ্রাপ্তি ও শ্রামানন্দ নামকরণ প্রথম দশা সম্পূর্ণ।

#### দ্বিতীৰ দ্বা

জয় জয় শ্রামানন্দ দেবের চরণ।
য়য়বণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন॥
হেনরপে শ্রামানন্দ রহে বৃন্দাবনে।
নিত্য বাঁটি সেবা রাধাকৃষ্ণ দরশনে।
গোসাঞির অঙ্গ দেখি কাঞ্চন বরণ।
কপালে তিলক শোভে ভ্রনমোহন॥
লোকে কহে জীবকুপ। শ্রামানন্দ নাম।
প্রকট হইল সব বৃন্দাবন ধাম।
শ্রীজ্বদয়ানন্দের সেবক এই হয়।
তাহারে ছাড়িয়া কৈল জীব পদাশ্রয়॥
সেই কথা কহে সবে ব্রজ্বাসীগণ।
সকল বৈঞ্চবগণ শুনিল বচন।

শুনিয়া বৈষ্ণব সবে বিচার করিলা।

ক্রীজীব এমন কার্য্য কি বুঝি করিলা।
কোন কোন শাস্ত্রে কিছু আছয়ে

বিধান।

ইহা নাহি দেখি শুনি গুরু হয়ে আন॥

মহাসাধু সরস্বতী হইয়া ধীমান।
না ব্ঝিয়া জীবটাদ করিলা এমন।
ব্ঝিয়া করিল কার্য্য কে তাহা
জানিবে।
একথা বিদিত হৈলে অবগ্য শুনিবে।

কেহ কহে ঞ্রীজীবের কার্য্য এহি নহে।

আর কোন গৃঢ় তত্ত্ব ইহাতে আছয়ে॥ গোসাঞিতে শুধাইতে ভরসা ন। হয়।

কোন মুখে শুনি কেহ বিচার করর। এমনি বৈষ্ণবে কানাকানি সবে হয়। গোসাঞিরে শুধাইতে ভয়ে নাহি

क्य ॥

ব্ৰজ হৈতে শুনি কেহ বৈষ্ণব আইলা।

শ্রীন্তদয়ানন্দ গোসাঞিরে সকলি কহিলা।

তঃথিনী কৃষ্ণদাস তোমার ছাড়িল চন্ন্রণ।

শ্রীজীব গোসাঞি পদে লইল শরণ।

নাম তার রাখিলেন শ্রামানন্দ দাস। শ্রামানন্দী তিলক এক করিল

প্রকাশ।

সে বাক্য শুনি গোসাঞি মহাক্রোধ হৈলা।

আমার সেবক জীব কেমনে লইল।।
মহাপ্রভু হেন কর্ম কভু নাহি করে।
তাহা হৈতে বড় জীব হইল। সংসারে।
একথা বৃঝিব প্রভুর ভক্তগণ লঞ্যা।
ইহা বলি নিজ ভৃত্যে আনে
ডাকাইয়া।

দশ পাঁচ বৈরাগী শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন।

তঃথী কৃষ্ণদাসে বাঁধি আনি আমার

সদন॥

সভা মিথ্যা জানিয়া করিবে এই

কথা

প্রমাণ হইলে বাঁধি আনিবে সর্ব্বথা।
তবে যদি জীব তারে রাখে
ছাডাইয়া।

তাহার হাওয়াল করি আসিবে চলিয়া।

আমার লিখন জীব গোসাঞিরে দিবে।

তুঃখিনী কৃষ্ণদাসের বার্ত লিখিয়।

আনিবে।

মূল গুরু ছাড়ি আর গুরু যে করিলা।
কৃষ্ণদাস যদি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পাইলা।
আমারও গুরু তবে করিব নিশ্চয়।
সবে গিয়া নিব জীব গোসাঞির

আশ্রয়।

নহাপ্রভুর সঙ্গেতে যত ভক্তগণ। তার মধ্যে নাহি শুনি এই বিবরণ॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু পুত্রে

তেয়াগিলা।

মহাপ্রভূ তাবে নাহি গ্রহণ করিলা। গুরু কৃষ্ণ পদে যেঁই অপুরাধী হয়। শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ তাঁরে কভু নাহি

ছোঁয়।

তথাহি

সাধুজোহী গুরুজোহী ভবেং য\*চ

ভবার্নবং ন তরতি কুম্ভীপাকং স গচ্চতি ঃ

অবৈঞ্চবঃ গুরুত্যক্ত বৈঞ্চবাপ্রয়ো যো ভবেং ।

বিফুভক্তঃ সবৈখ্যাতঃ তজিত≠চ কলিযুগে।

পুনশ্চঃ বিধিনা সমাক গ্রাহয়েং বৈষ্ণব গুরুঃ।

কৃষ্ণস্থানে অপরাধী যদি কেই হয়।
আর ভক্তগণ তারে কেই না ছোঁয়য়।
মহাপ্রভু ছোট হরিদাসে তেয়াগিলা।
সাধুসঙ্গ না পাইয়া যমুনাতে ঝাঁপ
দিলা॥

মহাপ্রভূ ভক্তগণের এই হয় রীত।
কখন না দেখি শুনি এসব চরিত।
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি এই বিবরণ।
কৃষ্ণ বহির্মুখ গুরু করিতে তাজন।
আমি যদি অবৈক্ষর গুরু তার হৈল।
ভাল হৈল কৃষ্ণদাস আমারে
তেয়াগিল।

সব বৈষ্ণব লঞ্যা বিচার করিব।
আবৈষ্ণব হৈলে জীবের শরণ লইব।
তোমরা যে শীঘ্র চলি যাহ বৃন্দাবন।
আমারে আনিয়া দিবে জীবের লিখন।

সত্য মিথ্যা জানিব শ্ৰীজীব বাক্য

खनि।

সত্য হইলে গৌড়দেশে ভ্রমিয়া আপনি ॥

সব ভক্তগণে তবে আনিব ডাকিয়া।
বিচার করিব তবে বৃন্দাবনে গিয়া।
এত বলি ভক্তগণে বিদায় করিলা।
দশ পঞ্চ বৈরাগী তবে ব্রজ্ঞেতে চলিলা।
কতদিনে ব্রজ্ঞ তবে করিল দর্শন।
জ্রীজীব নিকটে দিলা গোসাঞির

निथन।

লিখন সম্মুখে রাখি প্রণাম করিলা।
প্রীজীব বৈষ্ণবগণে আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রীজীব পুছেন এই কাহার লিখন।
শুনিয়া কহেন তবে সব ভক্তগণ।
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞির নিবেদন।
অপরাধ ক্ষমি মোর করহ পঠন॥
গোসাঞি কহেন বৈদ আসন উপরে।
স্থান সারি রস্থই করহ ততঃপরে।
ভক্তগণ কহে প্রভু করিয়াছি স্থান।
রস্থই করিয়াছি সব দেহ সমাধান॥
হস্তপদ ধৌত করি বৈসহ আসনে।
মহাশয়ের লিখন করহ অবধানে।

গোসাঞির আজ্ঞা পাই সব

ভক্তগণে ।

হ্তপদ ধ্ইয়া সবে বসিল আসনে॥

লিখন করিল পাঠ শ্রীজীব গোসাঞি।
মনে মনে পাঠ করি হাদিল তথাই।
শ্রীজীব কহেন শুন সর্ব্ব ভক্তলোক।
আমি তাঁর কৃষ্ণদাসে না করি সেবক।
আমি তাঁর প্রধান সেবক তুল্য নহি।
আমারে তাড়না করি এত কথা কহি।
শ্রীগোরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর যে

মোরে।

পুত্রজ্ঞান করি তেঁই সদা স্নেহ করে। পণ্ডিত স্বরূপ আমি দেখি যে

তাহারে।

মোরে কুদ্ধ হন প্রভু নাহিক

নিস্তারে।

তাঁর **কুপ হৈতে** কৃষ্ণদাস ব্রজে আইলা।

শ্রীভাগবত শুনিবারে মোর কাছে গেলা।

তাঁহার সম্বন্ধে আমি নিকটে রাখিলা।
কৃষ্ণকথা শুনাইয়া নির্মাল করিলা।
নির্মাল হৃদয়ে করে প্রেম পরকাশ।
দ্বিগুণ বাড়ল তাঁর গুরুপদে আশ।
কেবল সেবক মোর হৈলা কৃষ্ণদাসে।
তাঁহারে ডাকিয়া তুমি আন মোর

भारम ।

তবে কহে ভক্তগণ করি নিবেদন।
ব্রজ হৈতে গেলেন বৈরাগী ছইজন।
তিঁহ গিয়া গোসাঞির নিকটে কহিলা

তুঃখিনী কৃষ্ণদাস তোমার চরণ ছাড়িল।

শ্রীজীব গোসাঞির হৈল পদাশ্রয়।

সব ব্রজবাসীগণে এই কথা কয়।

শ্রামানন্দী বলি এক তিলক রচিলা।

শ্রামানন্দ দাস নাম তাহার রাখিলা।

একথা শুনিয়া গোসাঞি বিস্মিত

হইলা।

সত্য মিথ্য। জানিবারে তোমারে লিখিলা।

এত শুনি শ্রীজীব কছেন তাঁরে বাণী। তোমার সাক্ষাতে সব ব্রজবাসী

শুধাও তা সভারে এই সব কথা।
সত্য হৈলে অপরাধী হইমু সর্বথা।
এত শুনি ভক্তগণ করে নিবেদন।
সত্য করি জানি গোসাঞি তোমার

সত্য মিথ্যা এই সব শ্রীমুখে শুনিব। তব আজ্ঞা লইয়া গোসাঞিরে জানাইব।

এত শুনি কহে জীব মধুর বচন।
তোমারে কহিব আমি সব বিবরণ।
শ্রীদ্রদয়ানন্দের প দপদ্ম কুপা হৈতে।
শ্রীমানন্দ দাস নাম পাইল ব্রজেতে।
তার পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক করয়ে।
আমি জিজ্ঞাসিলে আমায় এই কথা

কহে।

একদিন আনমিই তাহারে জিজ্ঞাসিলা।
গ্রামানন্দ এই নাম কে তোমারে
দিলা॥
এ বাণী শুনিয়া মােরে কহে বিবরণ।
তার বাক্য কহি আমি শুন সাধুজন।
রাধাকৃষ্ণ কুপ্তসেবা ভাগবত প্রবণ।
লক্ষ নাম রাত্রিদিনে কর্য়ে সাধন॥
গোবিন্দ দর্শন আর সাধুর দর্শন।
সদা সাধু সেবা করে প্রসাদ ভক্ষণ॥
রাধাকৃষ্ণ নাম নামগুণ করেন কীর্ত্তন।

স্থপন দেখিয়া মোরে সকল কহিলা। রাধাকৃঞ কৃষ্ণসেবা সদাই সে করে। কুঞ্জে বাাটি দিয়া বহে আমারি

র'ধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করেন স্মরণ ।

একদিন কৃষ্ণদাস স্থপন দেখিল।।

একদিন স্বপ্নে কুঞ্জে বাঁণ্টি দিতে ছিলা।

ইহারে গোসাঞি আসি দরশন দিলা।

তৃণাসন আনি তবে গোসাঞিরে । দিলা।

তাহাতে বসিয়া তারে কিছু প্রশ্ন কৈলা।

কি করহ কৃঞ্চদাস গোসাঞি সুধায়।
তিঁহ নিবেদন কৈল গোসাঞির
ঠাই॥

ব্রজে বাস করি তোমা আজ্ঞ শিরে লই।

কুগ্রনেবা করি তোনা পাদপদ্ম ধ্যায়ি॥
এ বাক্য শুনি গোসাঞি আনন্দিত
হৈলা।

কতদিন এ কুঞ্জসেবা তোমার মিলিলা।

ধন্য তুমি তোমার ভাগ্যের নাহি ওর। তোমার সৌভাগ্যে স্থ্যী হৈলা চিত্ত মোর।

রাধাকৃষ্ণ এই কুঞ্জে সদা রাস করে। ব্রহ্মাদির তুর্গভ সেবা মি**লিলা** তে**ণ**মারে।

থাকি এই কুঞ্জে নিত্য করহ সেবন।
সেবিলে পাইবে রাধাকৃষ্ণ দরশন॥
সেবা দেখি শ্যামানন্দ আনন্দ হইবে।
সেইদিনে কুপা করি দরশন দিবে॥
আজ হৈতে তোমার নাম হইল
শ্যামানন্দ।

তোমা নাম শুনি হবে শ্যামার

वानन।

এই নাম কুপা করি গোসাঞি চলিলা।

আশীর্কাদ করি মাথে পদ তু**লি** দিলা।

পরিক্রমা লাগি কুঞ্জ ভিতরে পশিলা। তাঁর পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক হইলা। এই কথা কৃঞ্চদাস কহিল আমারে। গোসাঞির কুপা শ্যামানন্দ নাম

धरत ॥

সেইদিন হৈতে শ্রামানন্দ বলি ডাকি। গোসাঞির আজ্ঞা সম করিয়া যে লিখি॥

অরভাব লোক কহে আমি দিরু নাম।
প্রকট হইল সব বৃন্দাবন ধাম॥
এত শুনি ভক্তগণ আনন্দিত হৈলা।
এই বার্তা জীবচাঁদ লিখনে লিখিলা॥
শ্রীজীব মুখেতে শুনি এসব বচন।
শ্রামানন্দ পাইল শিক্ষা আনন্দিত
মন।

কৃষ্ণদাসে শুধাও তোমার ভক্তগণ।
ইহার মুখেতে সব শুনিবে কারণ।
কৃষ্ণদাসে শুধাইল সব ভক্তগণ।
শ্রামানন্দ নাম তোমার হইল কেমন॥
কৈ দিল তিলক তোমার মস্তক
উপরে।

ইহার কারণ সব কহ দেখি মোরে।
কৃষ্ণদাস প্রণাম করিয়া ভক্তগণে।
কহে সব বিবরণ আনন্দিত মনে।
যে দিন স্বপনে আমি গোসাঞি
দেখিতু।

সেইদিন তাঁর পদে নিবেদন কৈনু। গোসাঞি কহেন এই স্বপন যে নহে। সাক্ষাৎ এ গুরু আজ্ঞা ভ্রম এই হয়ে। একথা কহি গোসাঞি বহু কুপা কৈলা

গ্যামানন্দ নাম ধরি আমারে

ডাকিলা।
শ্রীহৃদয়ানন্দের পাদপদ্ম মোর মাথে
পরশ্বে তিলক হৈলা দেখিত্ব

স†ক্ষাতে। তিলক দেখি গোসাঞি আমার মাথাতে।

মোরে <mark>আজ্ঞা দিল এই তিলক</mark> করিতে।

শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভূ ঠাকুর আম।রি। তাঁর পাদপদ্ম তিলক মস্তকেতে ধরি। গুরু আজ্ঞা আছে সাধুসঙ্গ যে করিতে।

শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের সঙ্গেতে রহিতে।

ব্রজে আছি গোসাঞির চরণ দর্শনে।
ভাগবত কৃষ্ণকথা শুনি অনুক্ষণে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ বিনে মোর অন্ম নাই।
তাঁহার স্বরূপ করি জানিয়ে

গোসাঞি ॥

রাধাক্ষ কুঞ্জসেবা করেছি অভীষ্ট। গোসাঞি চরণ সেবা এই মোর ইষ্ট। গোসাঞির সেবা আর সাধুর সেবন। এই মোর প্রাপ্তি তিন সাধু দরশন। শ্রীব্রজমণ্ডল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
ইহাতে ডুবিল মোর অঙ্গ প্রাণ মন।
রাসস্থলী কালিন্দী কদম্ব দরশন।
যমুনা শীতল জল পাতক নাশন॥
এই সব মহানন্দ শ্রীগুরু কুপাতে।
হইলা আমারে লভ্য কহিলা সাক্ষাতে।
শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভুর রাতুল চরণ।
নিত্য ধ্যান করি এই শ্বরণ সাধন॥
গুরুক্বপা সাধু আজ্ঞা করিয়ে ধারণ।
এই যে কহিনু আমি সব বিবরণ॥
অনুমানে লোক সব অন্য কথা কয়।
আমার সহজ কথা এই সুনি\*চয়॥

শুনিয়া সকল ভক্ত আনন্দিত হৈল।

শ্রীশ্রানন্দে সবে আলিঙ্গন কৈলা।
জীবচাঁদ করাইল স্থপক ভোজন।
বিহানে বিদায় দিলা সব ভক্তগণ।
ক্রদয়ানন্দের কাছে লিখন ভেজিলা।
শ্রীগ্রজমণ্ডলে সবে আনন্দিত হৈলা॥
শ্রীশ্রামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
শ্রবণ করিয়া কর্তু এই মাত্র বল।
শ্রীরপমপ্তরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্রেপে দ্বিতীয় দশা করিল আখ্যান।

ইতি – শ্রীশ্রামানন্দ প্রকাশে শ্রীহৃদয়ানন্দ গোষামীর সেবক বৃন্দাবন আগমন ও শ্রীজীব গোস্বামীর প্রত্যাদেশ প্রদান নাম দ্বিতীয় দশা সম্পূর্ণ।

### তৃতীয় দ্লা

জয় জয় শ্রামানন্দ দেবের চরণ।
স্মরণ করিয়া গ্রন্থ করিয়ে রচন ॥
তবে সেই ভক্তগণ পরিক্রমা কৈল।
গোসাঞির পত্র লইয়া আনন্দে
চলিলা॥
সেই ভক্তগণ ক্ষথো দিনেতে মিলিলা।
শ্রীজীবের পত্র লইয়া গোসাঞিরে
দিলা।
পত্র পাঠকরি গোসাঞি বিচার
করিলা।
শ্রীজীবের বাক্য কিছু কহিতে

नाशिना।

বুঝিতে নারিল কিছু কথার নিশ্চয়।
বঞ্চনা করিয়া জীব এই খুব কয়॥
কবে তারে স্বপ্নে আমি দরশন দিলা।
আমি নাহি জানি সেই প্রমাণ
হইলা।
শ্যামানন্দ নাম আমি না দিয়ে
তাহারে।
আমি নাহি জানি সেহ আচরণ করে।
গুরু কুপ। প্রাপ্ত নাম তিলক না
মানে।
স্বপন দেখিয়া তেঁই করে আচরণে।

মপন হইল সত্য সাক্ষাৎ সে মিথ্যা।
এই সব বাক্য যত প্রবঞ্চনা কথা।
মপনের কথা এবে কহে ত্রিভুবনে।
মপনকে সত্য করি কেহ নাহি মানে।
নিশ্চয় লইয়া জীব মোর কৃষ্ণদাসে।
বঞ্চন করিয়া মোরে লিখিল তরাসে।
সব ভক্তগণ লৈয়া বুন্দাবন যাব।
সাধুর সমাজ করি পরীক্ষা করিব
তবে মোর ঘুচে এই হুদ্দেয়ের ব্যথা।
চল সবে বুন্দাবন যাইব সর্বব্যা।
এত বলি গৌড়েতে চলিল ক্রোধভরে।
সকল মহান্তগণ আনিবার তরে।
গোসাঞি জিজ্ঞাসা কৈল নিজ

কেমন তিলক তার দেখিলে নয়নে।
হরিপদাকৃতি মধ্যেতে বিন্দু হয়।
এমন স্বরূপ তরে দেখিলু নিশ্চয়।
আপনি তিলক জীব দিয়াছে তারে।
দোষ এড়াইবার তরে মাঝে বিন্দু
ধরে।

শ্রীরাধাবল্লভী এই তিলকের নাম। ইহাতে জানিল তার উপাসনা ধাম। নিশ্চয় জানিল জীবের হৈল আশ্রয়। এই কথা সত্য সর্ব্ব মিথা। কভু নয়। এই নব কথা হৈয়া চলেন গোসাঞি।
নিশ্চয়ই হইল এই আর কিছু নাই॥
তবে গিয়া গৌড়দেশে প্রবেশ হইলা।
সকল মহান্তগণে বৃস্তান্ত কহিলা।
সবে মিলি কুপা করি চল বৃন্দাবন।
কৃদ্ধদাস বাঁধিলেক আমার জীবন।
না গেলে সবার আগে পরাণ ত্যজিব।
এই কথা সত্য মোর নিশ্চয় জানিব॥
এত শুনিলেন যবে সকল মহান্ত।
শ্রীজীবের সনে হবে করিতে সিদ্ধান্ত।
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল
সবে মিলি একযুক্তে করিল বিচার।
ব্রুদ্ধে যাইবারে সবে সম্মত হইলা।
গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর কাছে
আইলা।

কেহবা মহান্ত তাঁর অধিকারী গেলা।
একযুক্ত হইয়া সবে ব্রজেতে চলিলা।
গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী
আইলা।

শ্রীন্ত্দয়ানন্দ সবায় লইয়া চলিলা। কথে:দিন পথিমধ্যে করিল গমন। সকল মহান্তগণ আইলা বৃন্দাবন।

১। দাদশ গোপাল শ্রীদাম—অভিরাম গোপাল, সুবল —গৌরীদাস, স্থবান্ত — উদ্ধারণ দত্ত, কুস্থমাসর —শ্রীধর, বাস্থদাম - ধনঞ্জয়, অর্জ্জুন — পরমেশ্বর স্তোককৃষ্ণ —পুরুষোত্তম পণ্ডিত, লবঙ্গ — কালিয়। কৃষ্ণদাস, স্থদাম — স্থন্দারানন্দ, দাম—নাগর পুরুষোত্তম, মহাবান্ত —মহেশ পণ্ডিত, মহাবল —কমলাকর পিপ্ললাই।

দ্বাদশ গোপাল আর চৌষটি মহান্ত।
সবে মিলি আইলেন করিতে সিদ্ধান্ত॥
বৃন্দাবনে আইলা সবে যমুনার তীরে।
সবে মিলি উতরিলা শ্রীধীর২ সমীরে॥
যমুনাতে করি স্নান রস্থই ভোজন।
প্রেমে মত্ত হঞা করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রাক্তনি আনিতে আর ভক্ত পাঠাইল।
আঙ্গিব আনিতে আর ভক্ত পাঠাইল।
আসিয়া শ্রীজীবচাঁদ সাম্ভান্ত হইয়া।
সভারে প্রণাম করে আনন্দিত হিয়া॥
সকল মহান্ত উঠি আলিঙ্গন কৈল।
ক্রেহ ভ্তাজ্ঞানে তারে আশ্বির্থাদ দিল।

কি ভাগ্য আমার আজ হৈল শুভদিন।
নাধু দরশন পাইলুঁ মুঞি দীনহীন।
আদর করিয়া তারে বসায়া আসনে।
শুভবার্তা জিজ্ঞাসেন সব সাধুজনে।
গ্রীজীব কহেন সব আনন্দ লহরী।
রাজের যে শুভবার্তা কি কহিতে পারি।
শ্রীরাধাকৃঞ বিলাস কদম্ব রসধাম।
সর্বানন্দময় সর্ব ভক্তের বিশ্রাম॥
মদনগোপালত শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ।
গৌড়িয়া উড়িয়া ভক্তের সেই
প্রাণনাথ।

২। ধীর সমীর – ধীর সমীর বংশীবটের নিকট। এখানে গৌরীদাস
পণ্ডিতের সমাধি বিজমান। তথাহি – ভক্তমালে—
ধীর সমীর তস্থোপরে স্থুশোভন। শীতল স্থুস্থিয় বহে মলয় পবন ॥
শ্রীমান গৌরীদাস পণ্ডিত গোসাঞি। যার বশীভূত শ্রীমান গৌরাঙ্গ-নিতাই ॥
তাহার সমাধি আর খ্যামরায় জীর। বিরাজয়ে সেই শুভ ধীর সমীর ॥
এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্য, ছয় চক্রবর্ত্তী ও বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সমাধি বিজমান।
ফুদয়ানন্দ মহান্তগণকে লইয়া ঐস্থানে অবস্থান করেন। ধীরে সমীরে শ্রীকৃঞ্বের
লীলা বিষয়ক বর্ণন।

তথাহি — শ্রীগীতগোবিন্দে —
রতিসুথসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্।
নিক্কর নিতম্বিনী গমন বিলম্বনমনুসর তং ফুদয়েশম্।
ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী।

৩। মদনগোপাল শ্রীমনহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন গোস্বামী ব্রজে গমন করিয়া শ্রীগোবিন্দ — গোপীনাথ — মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট শ্যামানন্দ গোসাঞি আইল সেইস্থানে।

গুরুকে প্রণাম করি সর্ব সাধুজনে। শ্রীত্রদয়ানন্দ গোসাঞি বলিছেন তারে।

তুথিনী কৃষ্ণদাস দণ্ডবং কর কারে।
কৃষ্ণদাস কহেন প্রভু তোমার চরণে।
আর যন্ত বসিয়াছেন সব সাধুজনে॥
তুমি আমার তিলক আছ ত্যাগ করি।
কি সম্বন্ধে দণ্ডবং সাধুজনে করি।
আমার তিলক নাম সম্বন্ধ যে মোর।
ত্যাগ করি সাধুজনে দণ্ডবং কর।
কৃষ্ণদাস কহে প্রভু তোমা কুপা
হৈতে।

শ্যামানন্দ নাম তিলক ধরিয়াছে মাথে।
গোসাঞি কহেন সত্য না হুয় স্থপন।
আমি নাহি জানি তুমি কর আচরণ।
আর কোন স্থানে তুমি সেবক হইলা।
বঞ্চনা করিয়া মোরে লিখন
লিখাইলা।

শ্যামানন্দ কহে প্রভু বঞ্চনা না হয়। লিখনের কথা এই ইমুসত্য নিশ্চয়। গোসাঞি কহেন ভোমার তিলক ধুইব।

ধুইলে তিলক যদি পুনর্বার হইব।
গ্যামানন্দ নাম অন্দে লিখিয়া ধুইব।
সেইস্থ নে নাম যদি পুনং বারাইব॥
তবেত তোমারে কুপা নিশ্চয় জানিব।
নহিলে সমাজ হইতে বাহির করিব।
এত শুনি শ্রীগোসাঞি আজ্ঞা মাণি
নিল।

উঠিয়া শ্রীগুরু পদে প্রণাম করিল।
এ নাম তিলক সাধু সমাজে দেখাব।
এ সত্য নহিলে আমি অপরাধী হৈব।
এ কথা প্রমাণ করি শ্রীজীবে শুধাই।
এই কথা সত্য করি মানহ গোসাঞি।
শ্রীজীব কহেন, এই সত্য স্থানিশ্চয়।
উদ্ধার করহ এই জীব নই হয়।
শ্রীব্রজমগুলে যত বৈশ্বব আছিলা।
গোসাঞি সবারে আনি সমাজ
করিলা।

বৃন্দাবন কল্পকুঞ্জ রাসস্থলী স্থানে। সারি দিয়া বসিলেন মহাস্তেরগণে॥

করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যাটন গ্রন্থ দ্রস্বিত্য। ব্রজেশ্বর শ্রীগোবিন্দ — গোপীনার্থ - মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট করিয়া সেবাস্থানই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ। তাই চৈতন্ত-চরিতায়তে বর্ণিত রহিয়াছে—"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছে আব্যুসাথ এ তিনের চরণ বন্দো তিন মোর নাথ।"

পাবে।

তুঃথিনী কৃশংদাসে তথায় আনিলা।
ভূমিতে পড়িয়া তিঁহ দগুবং কৈলা।
কৃষ্ণদাসে সকল মহান্ত জিজ্ঞাসিল।
কাহার সেবক ভূমি নাম কোথা
পাইল॥

এত শুনি কহেন গুখিনী কৃঞ্চাস।

শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভার ভূত্য ন:মা গ্রাস॥
শুন কৃঞ্চাস ভূমি আমার বচন।
স্বপনের কথা সত্য না হয় কখন॥
অপরাধী হৈলে স্থান কোথাও না

এই অপরাধে মুক্তি কভু নাহি হবে। হরি রুপ্তে গুরুদেব করয়ে নিস্তার। গুরু রুপ্ত হইলে কেহ নারে ভারিবার।

তথাহি— হরি রুষ্টে গুরুত্রাতা, গুরু রুষ্টে ন কশ্চন।

তত্মাৎ সর্ব্ব প্রয়ত্ত্বেন গুরুমেব প্রসাদয়েং।

এখনও সত্য তুমি কহ সবাকারে। সবে মিলিয়া নিস্তার করিব তোমারে।

এ সাধু সমাজে নিখ্যা কহিলে বচন।
নিশ্চয় করিবে তুমি নরকে গমন॥
যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য হইবে উদয়:
ততদিন নরকেতে থাকিব নিশ্চয়॥

ব্যাসের বচন তুমি শুনহ প্রমাণ। খ্রীভাগবত কথা কভু নহে আন। তথাহি—

সভায়াং ভাষতেমিথ্যাং লোভাং ক্রোধ ভয়াতৃষঃ।

সবাংশো নরকং যাতি যাবং চন্দ্র দিবাকর।

কোন ঠাই সেবক হৈয়াছ যবে গুপ্ত। ভয় ছাড়ি সেই কথা কহ সমাজেতে। তুয়া অপরাধ যত করিব মোচন। এই সত্য মান তুমি সাধুর বচন। স্বপনে কুপা সত্য কভু নাহি হবে। পরীক্ষা করিতে সাধু সমাজ নারিবে। গোসাঞির সাক্ষাতে তিলককুপা নাম। ইহা না মানিলে হবে ভত্তের সমান। এত বাক্য শুনিয়। তুখিনী কৃষ্ণদাস। সকল মহান্তগণে করেন সম্ভাষ। গুরু কৃষ্ণ সভাবস্ত শাস্ত্রে লোকে কহে। স্বপনের কুপা সত্য হয়ে স্থুনিশ্চয়ে॥ সংসারে স্বপন বিষ্ণু মায়ার প্রচার। অমায়িক গুরুকুপা সর্ববেদ সার॥ যদি কুপা সত্য নহে অন্তরে জানিব। দণ্ড ছই রহ আমি ব্ঝিয়া কহিব॥ এত বাক্য কহিয়া গোসাঞি गामानन ।

धार्ति विमिना श्रेष्ट्र इरेग्रा जानना।

লিলিতা কুপামন্ত্র হৃদয়ে জপিলা। শ্রীরাধা লক্ষণ তবে হৃদয়ে হইলা। রাগময় চিত্ত হৈয়া রাগাত্মিক হইলা। আত্মা প্রাণ মন বৃদ্ধি সিদ্ধে

প্রবেশিলা।

শ্রীরাধা মন্দিরে সিদ্ধদেহ চলি গেলা। বাহির ত্য়ারে বসি কান্দিতে লাগিলা।

্ শ্রীরাধার সথীগণ দেখিয়া তাহারে।
শুধাইলেন নাম গ্রাম ক্লান্দ কেন
দ্বারে।

শুনিয়া গোসাঞি তা সবারে প্রণমিয়া।

অাপনার নাম গ্রাম কহে বিবরিয়া। কনক মঞ্জরী নাম হুউ ব্রজ্ঞবাসী। শ্রীললিতা পদে মুই হইয়াছি দাসী।

রাত্রিদিন ঠাকুরাণী সঙ্গেতে রাখিলা। ঘরেতে ঘাইতে স্বামী মারিতে ধাইয়া।

পরাণ লইয়া মুই আইন্থ পলাইয়া। কহ গিয়া প্রাণ রাথু দরশন দিয়া। এত বলি প্রাণাম করিলা স্থীগণে। ব্যাকুল হইয়া কাঁদে সজল নয়নে।

স্থীগণ কহিলেন ললিতার কাছে।
কাঁদিয়া ব্যাকুলে তোমার দাসী
আসিয়াছে॥

তোমার ঘরেতে নিরব্ধি সে রহিলা।

ঘর যাইতে স্বামী মারিতে ধাইয়া।

ললিতা কহেন ডাকি আন সেইজন।

আমি হেতা করিতেছি তামুল নেবন।

এক স্থা গিয়া তবে ডাকিয়া আনিলা।

শ্রীরাধা চরণে আসি দর্শন কৈলা।

পালক্ষে বসিয়া সই তামুল খান রঙ্গে।

ললিতা তামুলসেবা করে নানারঙ্গে।

শ্রীরপমঞ্জরী করেন চরণ সেবন।

চম্পকললিতা স্থা চামর ব্যঞ্জন।

কনকমন্ধরী দেখি প্রেমেতে ভাসিলা। সাষ্টাঙ্গ হইয়া পদতলেতে পড়িলা। ঠাকুরাণী আজ্ঞা দিলা তাহারে তুলিতে। উঠায়া ললিতা তারে করিলা

কোলেতে। ললিতার পদ ধরি কান্দিতে লাগিলা।

সেহ করি ঠাকুরাণী নিকটে ভাকিলা।
নিজ পাদপদ্মে তুলি দিলা তার মাথে।
শ্রীরপমঞ্জরী পদে পড়িলা মূর্চ্চিতে।

শ্রীরপমঞ্জরী তারে কোলেতে করিয়। বাই পাদপদ্ম তলে দিলেন ফেলিয়া।

কুপা কর ঠাকুরাণী হয় তোমার দাসী। ও রাঙ্গা চরণতলে রাথহ আখাসি। তবে রাই জিজ্ঞাসেন কাঁদ কি কারণ। রোদন করহ কেন হইয়া অচেতন। কি নাম তোমার কহ হও কার দাসী। কে তোমার মাতাপিতা কোন গ্রামবাসী॥

শুনিয়া কহেন নাম কনকনপ্রবী।
তব পাদপদ্মে সেবা মনে আশা করি॥
তোমার দাসীর দাসী ইউ ব্রজবাসী।
ক্রীরূপমপ্রবী পাদপদ্মে মুই দাসী।
এহার পালক দাসী এহোঁ মাতাপিতা
এহোঁ মোর স্বামী হন প্রেমভক্তি
দাতা॥

এহাঁর কুপাতে পাই ললিত। দর্শন । ললিতার কুপায় পাইল তব ঐচরণ॥ রোদনের হেতু মোর গুন প্রাণেশ্বরী। তোমার চরণে সব নিবেদন করি। শ্রীত্রদয়ানন্দ গোসাঞির সঙ্গেতে রহিলা।

তাঁর শিক্ষায় তাঁর আজ্ঞায় ব্রজভূমে আইলা।

আ'সিয়া শ্রীজীব গোসাঞির নিকটে রহিলা।

শ্রীজীব গোসাঞি মোরে বহু কুপা কৈলা॥

ব্রজে তব দোহার লীলা সব শুনাইলা। শুনিতে মোর চিত্তে আনন্দ বাড়িলা।
তোমার চরিত লীলা অমৃতের সিন্ধু।
তাহাতে ডুবিলা মন পাঞা একবিন্দু।
তৃষ্ণাতে আকুল প্রাণ ব্যাকুল হইলা।
শ্রীজীব সে ধারা মোরে পান

क्ताहेना॥

शांभानन ।

তোমার চরপপ্রাপ্তি উপদেশ দিলা। গ্রীরপমন্তরী পদে মোরে সমর্পিলা। তবু পাদপদ্ম সেবা মকরন্দ আশে। কুঞ্জদেবা করি নাম তুথিনী কৃঞ্চদাসে॥ অধ্ম পতিত মুই মোরে কুপা কৈলা। গ্রীচরণ নূপুর রাখিতে আজ্ঞা দিলা। নুপুর আনিতে ললিতারে পাঠাইলা। তেঁই কুপা করি মোরে দরশন দিল।। নৃপুর পাইয়া মনে আনন্দিত হৈল।। কুপ। করি নূপুর কপালে ছুঁ য়াইলা। গ্রীরাধিকার পদচিহ্ন থাকুক তোমার মাথে। ইহা বলি নৃপুর ছুঁ য়াইল কপালেতে। নৃপুর পরশে মাথে তিলক হইলা। খ্যামানন্দ নাম মোর তথনি রাখিলা। আমার শ্রামার আজি হইলা আনন। আজি হৈতে তোমার নাম হউ

কহিলেন মাগ বর যে মাগিবে দিব।
এত শুনি কহিলাম বুঝিয়া মাগিব।
এত অভিলাষ মাের অন্তরে আছয়ে।
ইহা পূর্ণ কর যদি মােরে কুপা হয়ে॥
তব দাসী হৈয়া রাধাকৃষ্ণকে সেবিবা।
এই বর মাগি ঠাকুরাণী মােরে দিবা॥
সদয় হইয়া মােরে এই বর দিলা।
কুপা করি মােরে এই নিষেধ করিলা॥
জীব বিনা এই কথা কারে। না
কহিবে।

অক্সত্র কহিলে তুমি জীবন হারাবে।
এত জানি তব কুপা কারে না কহিয়ে।
তব নাম পদচিহ্ন তিলক বহিয়ে॥
তব নাম পদচিহ্ন গোসাঞি দেখিলা।
অবিশ্বাস কৈলা মনে আমারে
ছাডিলা॥

একথা জানিতে মনে প্রভূ জিজ্ঞাসিলা। কাহার সেবক নাম তিলক কে দিলা॥ গোসাঞিরে কহিলাম সেবক

তোমার।
তুমি দিলে এই নাম তিলক আমার॥
ব্রজে বাসা করি কুঞ্জসেবায় রহিল।।
স্বপ্নে আসি প্রভু মোরে দরশন দিলা॥
গোসাঞি দেখিয়া আমি প্রণাম

করিলা।

আশির্বাদ করি মোরে বার্ত্ত।
জিজ্ঞাসিলা।
কি কার্য্য করহ কিবা ভজন সাধন।
মোরে কেন নাহি যাহ করিতে
দরশন।

এ শুনি কহিলাম প্রভুর চরণে। कुक्षरमवा कति थाकि এই वृन्मावतन। তব পাদপদা সেবা আরণ সাধন। কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ করিবে গায়ন॥ এ বাক্য শুনিয়া প্রভু আনন্দিত (2011 কহেন এ কুজ্বেবা ভোমারে মিলিলা। থাক এই কুঞ্জে তুমি করহ সেবন । সেবিলে পাইবে রাধ -কুষ্ণের চরণ ॥ সেবা দেখি শ্যামাশ্যাম আনন্দ भारेत। সেইদিন কুপা করি দরশন দিবে। আজি হৈতে তোমার নাম হউক जायानम । তোমার নাম শুনি হবে সবার আনন্দ। এই নাম কুপা করি গোসাঞি রাখিলা। আশিকাদ করি মাথে পদ তুলি

**किला** ॥

তব পাদপদ্ম চিহ্ন তিলক হইল । পরিক্রমা করিতে কুঞ্জ ভিতরে প্রবেশিলা।

এই কথা কহিলাম গোলাঞিরে সত্য না মানেন তিঁহ জোধ করেন মোরে ॥

কহেন সাক্ষাৎ নাম তিলক ন মানিলা।

স্বপন দেখিয়া তাহা আচরণ কৈলা।
স্বপন দেখিলে তুমি আমি নাহি
জানি।

স্বপনের কথা সত্য করিয়া না মানি॥
আমার সেবক যদি ধর মোর চিক্ত।
কৃষ্ণদাস নাম বিনে না করিবে অক্ত।
এত শুনি কহিলাম গোসাঞির পায়।
ভোমার তিলক বটে মুছে এই দায়।
গোসাঞি বলেন ভোমার তিলক

ধুইলে তিলক যদি পুনর্বার হব।
ভাষানন্দ নাম অঙ্গে লিথিয়া মুছিব।
সেইস্থানে নাম যদি পুনর্বার হব।
তবে মোর কুপা সত্য নিশ্চয় জানিব।
ভাষানন্দ নাম তোমার সত্য যে হইব।
এত শুনি গোসাঞির আজ্ঞা মাগি
নিলুঁ।

धुर्व ।

উঠিয়া প্রীগুরুপদে প্রণাম করিলু ।

এ নাম তিলক সাধু সমাজে দেখাব। এ সত্য নহিলে আমি পরাণ তাজিব॥ গৌড়দেশে বজে যত মহান্ত আছিলা। গোসাঞি সবারে আনি সমাজ করিলা॥

বৃন্দাবনে কল্পকুঞ্জ রাসন্থলী স্থানে।
নবাই বসিলা আসি মহ ন্তের গণে।
আমানে আনিয়া তাহা পরীক্ষা
করিতে।

কহিতে লাগিল সব মহান্ত বর্গেতে।
গুন কৃষ্ণদাস তুমি সবার বচন।
স্থপনের কথা সতা না হয় কখন।
অপরাধী হৈলে স্থান কোথাও না
পাবে।

এই অপবাধে মৃক্ত কভু না হইবে।
এখনও সত্য তুমি কহ সবাকারে।
সবে মিলিলা তোমা করিবে উদ্ধারে।
এ সাধু সমাজে মিথ্যা কহিলে বচন।
নিশ্চয় করিবে তুমি নরকে গমন।
কুপাসিদ্ধ হইলে তুমি হইবে নিস্তার।
নহিলে তোমার গতি নাহি দেখি
আরে।

এত শুনি কহিলাম সর্ব্ব সাধুজনে।
এই কৃপা সত্য প্রভু এ নহে স্থপনে।
যদি কৃপা সত্য নহে অন্তরে জানিব।
দণ্ড তুই রহ আমি বৃঝিয়া কহির।

এত বাক্য কহি তব পাদপদ্ম ধ্যানে। মোর মন প্রাণ আইল তোমার চরণে। বহু জন্ম ভাগ্যে মোর সাধন আছিল।। তব পাদপদ্ম আসি দরশন কৈলা । মুঞি মূঢ় অধ্ম পতিত ছুরাচারী। তোমার চরণ ধাানে আইকু অবভরি॥ কুপা কর ঠাকুরাণী দেহ পদছায়া। নিজ দাসী জানিয়া করহ মোরে দয়া। গুরুর চরণ পাই তোমার চরণ। মহান্ত সমাজে মোরে কর উদ্ধারণ। রোদনের হেতু আর মনের বাঞ্ছিত। ছই কথা তব পদে কৈলুঁ নিবেদিত। ললিতা কহেন কুপা কর ঠাকুরাণী। তোমার চরণে দাসী হউ আমি জানি। শ্রীরূপ মঞ্জরী কহে তব পদে দাসী। ও রাঙ্গা চরণতলে রাথহ আশাসী কনকমঞ্জরী হাতে ললিতা ধরিয়া। রাইর চরণতলে দিলেন ফেলিয়। কনকমঞ্জরী তবে প্রণাম করিলা तारे कुना कति मार्थ नम जूनि मिना। তবে तारे युवन हारम आनारेना। य किছू मकल कथा जाशात किला। তোমার দাসের দাস নাম কৃষ্ণদাস। সে মোর চরণ প্রতি কৈল বড় আশ। মোর কুঙ্গেবা করি রহে অনুক্ষণ। আত্ম প্রাণ মন মোরে কৈল সমর্পণ।

জন্মে জন্মে দাসী মোর কনকমঞ্জরী। নিত্য কুঞ্জসেবা তারে দিয়াছি কুপা করি। তাহারে লঞ্যাছি আমি তব আজ্ঞা পাই। স্থবল বলেন মোর ভাগ্য হৈল রাই। তব পদে দাসী হৈলা মোর ভৃত্য ग्रंव। মোর বাঞ্ছা দাসী হউ তোমার **Бत्र्र**्व । এত বাক্য শুনি রাই আনন্দ হইলা। সুবল চরণে শ্রাম।নন্দে ফেলাইয়া। চরণে ধরিয়া খ্যামানন্দে প্রণমিলা। শ্রীস্থবল কোলে করি আমির্বাদ কৈলা। ভাগ্যবতী হও তুনি রাইর প্রিয় पानी। লভিলে তুর্লভ প্রেম সেবা

রাই কহেন স্বল তিলক তৃমি দিবে।

মহান্ত সমাজে যেই পরীক্ষা করিবে॥

শ্রামানন্দ নাম ইহার বক্ষে লেখি দেই।

মহান্ত সকলে তোমা কুপা বলি কহ।

আমার নিত্যপ্রিয় এই শ্রামানন্দ দাস।

ইহারে না করে যেন লোক উপহাস।

অভিলাষী॥

মোর পদচিক্ত তিলক শ্যানানন্দ নাম।
ভূবনে প্রচার যেন হয় বিজ্ঞমান ॥
শুনিয়া পুবলচাঁদ আনন্দিত হইল:।
শ্যামানন্দ কপালেতে তিলক রচিল।
গ্রীরাধাবল্লভী এই তিলক যে দিল:।
রাধাপদাকৃতি মাঝে বিন্দু প্রকাশিলা॥
শ্যামানন্দ নাম তার হৃদয়ে লিখিলা।
মোর কুপা হয় এই বলিতে কহিলা॥
কহিবে আমার গুরুর স্বরূপ ধরিয়া।
পণ্ডিত ঠাকুর মোর কুপা কৈল

আনিয়া॥

মহান্ত সমাজে মোর স্মরণ করিবে।
তবে যে তিলক নাম জেজোমর হবে।
এত শুনি শ্রামানন্দ সাষ্টান্ত হইলা।
গ্রীপাদপল্লব তার মাথে তুলি দিলা॥
পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধা চরণে শ্রামানন্দ।
দণ্ডবং হঞ্যা মাথে নিল পদদ্বন্দ।
তবে নিজ পদ দিয়া আশির্বাদ
কৈলা।

সেইস্থান হৈতে দোঁহে বিদায় করিলা।
পুনর্বার প্রণাম করিলা শ্যামানন্দ।
পড়িল রাধিকা পদে হইলা আনন্দ।
ললিতা বিশাখা আদি যত স্থীগণে।
প্রণাম করয়ে গিয়া স্বার চরণে।
শ্রীরূপমঞ্জরী পদে দণ্ডবং কৈলা।
তাহার যতেক স্থী তাঁরে প্রণমিলা।

সবাবে প্রণাম করি রাই কাছে গেলা।

তৃই কর জুড়ি তাঁর মুখ নিরখিলা॥

নিরীক্ষণ করিতে তাসিলা প্রেমজলে।

ঝর ঝর বহে নীর নয়ন যুগলে॥

কনকমঞ্জরী কহে বিনয় বচন।

বাতুল চরণে রাখ তন্তু প্রাণ-মন।

এত শুনি প্রেমময়ী প্রবোধ করিলা।

পাইবে আমার পদ নিশ্চয় কহিলা।

পুনরপি আমার সেবায় রহিবে

আসিয়া॥

প্রবোধ করিয়া তারে বিদায় করিলা। এক সধী সঙ্গে আগে কথো দূরে গেলা।

তারে পথ দেখাইয়া সথী ফিরি গেলা।
কনকমঞ্জরী তবে গমন করিলা॥
এথা বৃন্দাবনে সব মহাস্তাদিগণ।
গ্রামানন্দ দেহ দেখি ছাড়িল জীবন।
দেখিয়া মহান্তগণে বিশ্বিত হইলা।
ব্রজেতে আসিয়া মোরা কি কার্য্য
করিলা।

হায় হায় করে সব মহান্তের গণ।
অপরাধ ভয়ে চিত্তে করেন রোদন।
সকল মহান্তগণে ব্যাকুল হইলা।
আমরঃ থাকিতে বৈষ্ণব নষ্ট গেল॥
শ্রীহাদয়ানন্দ বড় কাতর হইলা।
গড়াগড়ি দিয়া কুঞ্জে পড়িয়া বহিলা।

গ্রীজীব দেখিয়া সবাকারে প্রবোধিলা। বস্ত্র ঢাকাইয়া শ্রামানন্দেরে রাখিলা। কহিলেন কর সবে নাম সংকীর্ত্তন এখনি আসিবে শ্যামানকের জীবন। শ্রীজীব জানেন শ্রামানন্দের অন্তরে। জানিয়া কহেন কথা মহান্ত সবারে ৷ তোমরা সবে কুঞ্নাম কর সংকীর্ত্তন। প্রীগোবিন্দ শ্যামসুন্দর কমললোচন। কতক্ষণে শ্যামানন দেহে প্রবেশিল।। শ্রীহৃদয়ানন্দ বলি উঠিয়া বসিলা। দেখিয়া মহান্তগণে হরিধ্বনি কৈলা। হৃদয়ানন্দের চিত্তে আনন্দ বাডিলা। শ্যামানন্দে জিজ্ঞাসিলা মহান্ত সকল। শুনিব তোমার বাক্য কহহ বিরল। শ্যামানন্দ বলেন যে কহি সেই কথা। পত্তিত ঠাকুর কৃপা করিয়াছেন সর্বথা। গোঁসাই স্বরূপ হঞা দরশন দিলা। গ্রীগোরীদাস পণ্ডিত মোরে কুপা रेकला

যদি আমি তাঁহার চরণে ভূত্য হব।
এ নাম তিলক তাঁর প্রত্যক্ষে দেথাব।
এত বাক্য শুনি তবে মহান্ত সকল।
শ্যামানন্দ মাথে দিল তিলক নির্মল।
হরি পদাকৃতি করি মাঝে বিন্দু দিলা।
শ্যামানন্দ নাম তার স্থদয়ে লিখিলা।
মহান্ত সমাজ আনি তাহে উভা কৈলা।
শ্রীকৃষণতৈতা নাম সবে উচ্চারিলা।

সকল মহান্ত বর মাগে প্রভুম্থানে।
যদি তব কুপা সত্য রাখ ভক্তজনে॥
সকল মহান্তগণ কহেন গোলাঞিরে।
তিলক মুছহ তুমি ধৌত কর নীরে।
শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞি চিন্তিত হইয়া।
তিলক ধুইতে যান হাতে বারি

গ্যামানন্দ ডাকেন তবে আতঙ্ক হইয়া। শ্রীগোরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর রাখহ আসিয়া।

लहेश।

তবে শ্রীক্রদয়ানন্দ শ্রামানন্দের মাথে।
জল দিলা তিলক ধুইল কপালেতে।
হৃদয়ে ধুইল শ্রামানন্দ নামাক্ষর।
গোসাঞি বিদিলা গিয়া মহান্ত ভিতর।
শ্রামানন্দ গোসাঞি ডাকেন
উচ্চঃস্বরে।

পশুত ঠাকুর আসি রক্ষা কর মোরে।
এত বলি ডাকিলেন শ্যামানন্দ রায়।
তিলক হইল মাথে বিন্দু শোভা পায়॥
শ্যামানন্দ নাম তার হৈল হুদি মাঝে।
দেখিতে লাগিলা সব মহান্ত সমাজে।
যেমত তিলক ছিলা সেই মত হৈলা।
শ্যামানন্দ নামাক্ষর হুদে প্রকাশিলা॥
নিরীক্ষণ করি সব মহান্ত দেখিলা।
সে নাম তিলক বিন্দু উজ্জল হইলা।
স্থবলের কুপা শ্রীমতীর আজা হৈতে।
সে নাম তিলক সবা হৈল বিদিতে।

ন্থদয়ানন্দ গোসাঞি তিলক নাম দেখি।

লজ্জাতে আকুল হৈয়া হৈল অধোমুখি। সকল মহান্তগ্র উঠে মহাধ্বনি করি। আনন্দ হইল শ্রামানন্দে বুকে ধরি। কেহ কেহ কোলে করি চুম্ব খায় মুখে। কেহ শ্যামানন্দ বলি ডাকে অতি স্থা। কেহ বলে এই অতি অপুর্বে দেখিলা। স্বপনের কথা সাধু সাক্ষাৎ হইলা। কেহ বলে সুবল চাঁদের এই ভঙ্গি। কুপা করি শ্যামানন্দে কৈল আত্মসঙ্গী। কেহ বলে শ্যামাপদ চিহ্ন কপালেতে শ্যামার অ:নন্দে শ্যামানন্দ নাম তাহে। এত দেখি গ্রীগোসাঞি অগ্নান্ত হইলা। সর্ব্ব মহান্তের গণে প্রণাম করিলা। তবে হাদয়ানন্দ গোসাঞি পদে। দশ্বৎ করে প্রেমে অশ্রু গদগদে। গোসাঞি করিয়া কোলে গলায় वाकिया।

মুখেতে চুম্বন দিয়া কোলে বসাইয়া। আশির্বাদ করি তারে বহু প্রশংসিল। প্রাণাধিক করি গোসাঞি সঙ্গেত্তে রাথিল॥ সকল মহান্তগণে পুন: স্নান কৈলা। রস্থই করিয়া সবে ভোজন করিলা॥ শ্রীজীব গোসাঞি কাছে শ্যামানন গেল।

অষ্টাঙ্গ হইয়া বহু দশুবং কৈল। শ্রীজীব গোসাঞি কোলে করি চুম্ব

मिला।

কহে আমি প্রাণ – দেহ তেমো . সমর্পিলা।

তুমি ভক্ত নহ মোর হও প্রাণ সম। তোমার প্রেমেতে বান্ধা হইল আমার জীবন।

ধন্য ধন্য কনকমগুরী শ্রামানন্দ। তোমার সেবাতে শ্যামার হইল আনন্দ।

এত কহি পাঠাইল গোস্বামীর স্থানে।
তার কাছে থাক তুমি চরণ দেবনে।।
শ্রীশ্যামানন্দ গোঁসাইর চরণ কমল।
শ্বরণ করিয়া কর্তু এই মাত্র বল।।
শ্রীরপমঞ্জরী পাদপন্ম করি থান।
সংক্ষেপে কহিল তিন দশার আখ্যান।।

ইতি —শ্যামানন্দ প্রকাশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গের ব্রজ্ঞধামে গমন, বিচারসভা ও হরিপদাকৃতি মধ্যে বিন্দু ভিলক ও শ্যামানন্দ নাম প্রকাশ নামক তৃতীয় দশা সম্পূর্ণা

# **ज्र्रं मना**

জয় জয় শ্রামানন্দ দেবের চরণ। শ্বরণ করিয়া গ্রন্থ করি যে রচন । তারপর দিন সব মহান্ত উঠিলা ব্রজ পরিক্রমা লাগি সবাই চলিলা। শ্রীহৃদয়ানন্দ গোসাঞি সঙ্গে শ্যামানন পরিক্রমায় চলিলেন হইয়া আনন্দ। দ্বাদশ বন আর যত উপবন আর ্যত কুঞ্জ সব করিলা দরশন ॥ একদিন সঙ্কেত কুঞ্জে রাস হইতে ছिना। দর্শন করিতে সব মহান্ত আসিলা॥ রাধাকৃষ্ণ নৃত্য করেন স্থীগণ লঞা মধুর গাওন করেন প্রেমে মত হঞা। নানাবিধ নৃত্য করেন নানাবিধ গান। নানাবিধ যন্ত্র বাজে অতি অনুপাম । দেখিয়া মহান্তগণ আনন্দিত হৈলা। শ্যামানন গোসাঞি দেখি মূর্চ্ছিত इट्टेना ।

রাধাকৃষ্ণ বলি কুঞ্চে গড়াগড়ি যান। প্রেমেতে ভাসিল সব নয়ান বয়ান। উঠিয়া গোপীর ভাব প্রকাশ ক্ষরিলা। মাথে বস্ত্র দিয়া তথা নাচিতে লাগিলা॥

বাধাকুক্ত নাম মুখে করেন গায়ন। নাটিতে লাগিলা প্রেমে করিয়া রোদন।

হাদয়ানক গোদাঞি নিরখিয়া ভাব।
বাধিকার ভাব এই মোর নাই লাভ।
আমার কৃষ্ণের সঙ্গী নহে গ্রামানক।
এতক্ষণে ব্ঝিলুঁ ইছার পরিবন্ধ।
মোর নিজ্ঞ ভাব ছাড়ি করে
রাধাভাব।

রাধিকার স্থী এই মোর নাই লাভ। এত বলি রাস ছাড়ি আইলা নিজ স্থানে।

অন্তরে বাধিলা অভিমান হইল মনে। ু শ্যামানন্দ গোসাঞি রহিলা রাস স্থানে।

শ্রীহৃদয়ানন্দের বড় ক্রোধ হইলা মনে। রাস পূর্ণ হৈলা তবে আই**ল**। ভাষোনন্দ।

সকল মহান্ত আছিলা হইল আনন্দ।
গ্রামানন্দ শয়ন করিলা নিজস্থানে
প্রান্তঃকালে গেল তবে গুরু দরশনে।
দর্শন করিয় বহু প্রণাম কবিলা।
দেখিয়া ভূদয়ানন্দ বড় ক্রোধ হৈলা।
ক্রোধ করিয়া গোসাঞি বলিতে
লাগিলা।

আমার কৃষ্ণের ভাব কেন হে ছাড়িলা।

গোপীভাব হৈল তোর গোপীর লক্ষণ।

আর আমা সঙ্গে তব কিবা প্রয়োজন ॥

এত শুনি শ্রামানন্দ কহেন মধুর।
রাধিকার ভাবে ভজে পণ্ডিত ঠাকুর।
কৃষ্ণ সঙ্গে রহে রাধাভাব অনুক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার করেন মিলন।
রাধাকৃষ্ণ সঙ্গেতে থাকেন অনুক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা করেন দর্শন।
কেমনে ছাড়িন্ন প্রভু তোমার চরণ।
রাধা বেশ হন কুঞ্জে স্ববল ঠাকুর।
তার ভাব আস্বাদন করিলা মধ্র।
এত শুনি গোসাঞি কহেন সব মিথা।
পণ্ডিত ঠাকুর মুখে না শুনি একথা॥

সথা বিন্ধু রাধাভাব কভু না করিবে।
মার সথাভাব যেই সেই আচরিবে।
এত শুনি শ্রামানক বলেন বচন।
সথাভাব করিতে নারিব আচরণ।
শুনিয়া প্রদয়ানক মহাক্রোথ হইলা।
উঠিয়া শ্রামানকে প্রহার করিলা।
ছড়ি তুই তিন মারি হাতে গায়ে
পিঠে।

মাংস ফাটি বক্ত পড়ে গোসাঞি ভূমে লুটে।

দেখিয়া মহান্তগণ ধাইয়া ধরিলা। সবে ক্রোধ করি তারে বলিতে লাগিলা।

শুনহ দ্বদয়ানন কি তোমার চিত।
শ্যামাননে মার তুমি ভাল নহে রীত।
পূর্বের শ্যামানন মোরে বির্লে
কহিলা।

এতে তুমি সাক্ষাৎ বধের ভাগী হৈলা।

মধুর ভাবাশ্রিতে সর্বভাব মিলে। কি বৃঝিয়া শ্রামানন্দে তাড়না করিলে॥

সকল মহান্ত শ্রামানন্দে আখাসিল। তবে শ্রামানন্দ কিছু প্রার্থনা করিল। মোর ভাগ্য হৈল প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।

মহা আনন্দিত হৈয়া অগ্নান্ত হইলা।
এতদিনে প্রভু মোরে প্রসাদ করিলা।
অঙ্গ অপরাধ মোর সব দূর হৈলা॥
মোর অপরাধ প্রভু ক্ষমহ অন্তরে।
প্রভু আজ্ঞা নষ্ট কৈন্তু মুই মূর্থ ছাত্তে॥

পঞ্চপুত্র হৈল যেন এক হই ন স্থতা।
ইহা জানি প্রভূ কিছু না করিহ চিন্তা।
এত বাক্য শুনি গোসাঞি কোলেতে
করিলা।

ছঃথ না করিবে মনে আমি তোরে মাইলা।

এত শুনি গোদাঞিরে প্রণাম করিলা।

হঃথ নহে প্রভূ মোর আনন্দ বাড়িলা।

প্রহার সে নহে মোর স্থগন্ধি চন্দন।
শীতল হইল মোর তন্তু গ্রাণ মন।
একদিনে প্রভু মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
আপনা করিয়া মোরে প্রসাদ করিলা।
শীখ্যামানন্দের শুনি এসব বচন।
ধন্ত ধন্ত করে যত মহান্তের গণ।
তবে সব সাধ্গণ স্নানেতে চলিলা।
সমেত কুণ্ডেতে গিয়া সবে স্নান

दिन।।

স্নান সারি করিলেন রস্থই ভোজন। সমেত দর্শন কৈলা যত কুঞ্জবন।

সেইদিন সেই স্থানে বিগ্রাম করিলা। রাত্রে গ্রীন্তদয়ানন্দ স্বপন দেখিলা।

শ্রীটেতন্ম মহাপ্রভু দরশন দিলা।
তারে দেখিয়া গোসাঞি প্রণাম
করিল।

মহাপ্রভু অঙ্গে শুক্ল উড়ানি আছিলা। রক্তে ভিজিয়াছে কিছু দেখিতে পাইলা॥

হাতে পায়ে পৃষ্ঠে মাংস কাটিয়া গিয়াছে।

রক্তেতে উড়<sup>1</sup>নি ভিজি কামড়িয়া আছে ।

মহাপ্রভু দেখিয়া সে গোসাঞি শুধায়।

একি বিপরীত প্রভু শ্রীঅঙ্গে দেখায়।
তব কৃপা হৈতে পরি এ রক্ত বসন।
শ্রামানন্দ মোর আত্মা করিলে ঘাতন।
কনকমঞ্জরী রাইর নিজ সহচরী।
তারেহ পরীক্ষা কর কি সংশয় করি।

वाजिन।

রক্তেতে জর্জর তনু বসন ডুবিল। এত শুনি গোসাঞি পড়িল শ্রীচরণে। আর মোর নিস্তার নাহিক ত্রিভুবনে।

তাহারে মারিলে মোর অঙ্গেতে

গ্রামানন্দ তব দেহ আমি নাহি জানি।
এবার উদ্ধার মােরে কর পদ্মপাণি॥
মাের অপরাধ হৈল তব ঐ চরণে।
প্রভুনা ক্ষমিলে আমি ত্যজিব
প্রাণে॥

এত শুনি মহাপ্রভু করুণা করিলা। প্রসন্ন হইয়া তবে কহিতে লাগিল।॥ হৃদয়ানন্দ আমার শুনহ বচন। শ্রীরাধার নিজ প্রিয়ে করিলে দণ্ডন। ভক্তাই অপরাধ প্রভু নাহি সয়। রাধাকৃষ্ণ অতি প্রিয় শ্রামানন্দ রায়। যে হইল অপরাধ শুন বলি আনি। সাধু অপরাধে সাধু সেবা কর তৃমি। বৈষ্ণবের অপরাধ তুমিছ মানিবে। দ্বাদশ মহোৎসব কর তবে ক্ষমা হবে। শুনিয়া কুদ্যানন্দ মহোৎ সব মানিলা। মহাপ্রভু পদ তুলি তার মাথে দিলা। আশির্কাদ দিয়া প্রভু অন্তরাল হৈল। তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ উঠিয়া বসিল। শ্রীকৃষ্ণতৈতা বলি শ্বরণ করিলা। প্রাতঃকাল হৈলে স্বপ্ন মনে স্মৃতি হৈলা ।

প্রাত:কালে মহান্তগণ দরশন কৈল।
স্বপ্রের বৃত্তান্ত সব সকলে কহিল।
কালি আমি শেষ রাত্রে দেখিত্র

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিলেন দরশন।

শ্যামানন্দ অন্তে যত করিয়াছি ঘাত। মহাপ্রভুর ঠাঁই হৈছে রক্তপাত॥ হাতে পায়ে পৃষ্ঠে মাংস কাটিয়া

গিয়াছে।

রক্তে উড়ানি সব ড়বিয়া রহিছে॥
গুধাইনু প্রভূপদে প্রণাম করিয়া।
প্রভূ কহে, তব কুপা শ্রামানন্দ দিয়া॥
মোর আত্মা শ্রামানন্দ তাহারে
মারিলা।

মোর অঙ্গে বাজি রক্তে বসন ভিজিলা।

এত শুনি প্রভূপদে পড়ির কাতরে।
একবার উদ্ধার করহ প্রভূ মোরে।
গ্রামানন্দ দেহ ডোমার আমি ন।
জানিল।

সেই অঙ্গে ঘাত করি অপরাধী হৈল।

শ্রীঅঙ্গে করিত্ব ঘাত নাহিক নিস্তার।
তোমার চরণ বিন্তু, গতি নাহি আর।
এত শুনি মহাপ্রভু করুণা করিল।
ঘাদশ মহোৎসব মোরে আজ্ঞা দিল।
তার বাক্য শুনি আমি অঙ্গীকার
কৈলা।

অষ্টাঙ্গ হইয়া তবে প্রণাম করিলা।
মহপ্রেভূ পদ তুলি মোর মাথে দিলা।
কৃষ্ণে ভক্তিবস্ত বলি অন্তর্ধান হৈলা।
সাধু স্থানে অপরাধী হৈনু প্রভূস্থানে।
এবার উদ্ধার কর মোরে সাবুগণে।

শুনিয়া মহান্ত সব কহিতে লাগিলা। এই কথা সত্য সবে নিশ্চয় জানিল।। শ্রামানকে স্বপ্নে কুপ। তুমি না मानिला।

সেই সত্য হয় যদি এই সত্য হৈলা। সকল মহান্তস্থানে গোসাঞি কহিলা। মহোৎসব মানি সব সত্য জানাইলা। এত শুনি শ্রামানন্দ কহেন গোসাঞি।

মোর এক ভিক্ষা সব সাধুজন ঠাঁঞি। প্রভু সঙ্গে কৈনু বাদ মোর অপরাধ। সকল মহান্ত মোরে করহ প্রসাদ। দাদশ মহোৎসব মোরে এই ভিকা

সবে কুপা করিয়া আপনা করি লহ। সকল মহান্তগণে আনন্দ হইলা। দ্বাদশ মহোৎনব আমরা তোমারে যে फिल्म।

সবে কহে ধন্ত শ্রামানন্দ নাম তোমার।

শাপনি উদ্ধারি কৈলে গুরুকে উদ্ধার॥

তুমি রক্ত নহ হও সবাকার প্রাণ। এত বলি দিল তারে আলিঙ্গন দান। তবে শ্যামানন্দ উঠি প্রণাম করিল।। গোসাঞির পায়ে পড়ি সাষ্টাঙ্গ रहेना। গোসাঞি করিয়া কোলে আশির্কাদ ेकना।

সকল মহান্তপদে সাষ্টাকে নমিলা ৷ সবে মিলি পুন তবে বিচার করিল 1 শ্যামানন্দে আংগে বৃন্দাবনে পাঠাইল। মহোৎসবের সামগ্রী কর তুমি গিয়া। আমরা মিলিব পাছে পরিক্রমা দিয়া ।

শুনি শ্যামানন বড আনন্দ হইলা। সকল মহান্ত পদে প্রণাম করিলা ৷ বিদায় হইয়া তবে গেল বৃন্দাবন পরিক্রেমা করিতে গেলেন সাধুগণা শ্যামানন্দ বৃন্দাবন প্রবেশ হইল।। শ্রীজীব গোসাঞির পায় দণ্ডবং

ट्रमा ।

শ্রীজীবে কহিল তবে সব বিবরণ। শুনিয়া হুইল সেহ আনন্দিত মন। শ্রামানন গোসাঞিরে কোলেতে

করিয়া।

ধন্য শ্যামানন তুমি সবায় উদ্ধারিলা। শ্রীজীব গোসাঞি তবে ভাণার इहेर्व।

মহোৎসব সামগ্রী সব সংগ্রহ করিবে।

শ্রীজীব ডাকিয়া ব্রজবাসীগণে মহোৎসব তরে ভিক্ষা কৈল স্বাস্থানে।

গ্রামানন্দ গোস্বামীর মহোৎ সব শুনি।
ভাক্তার খুলিয়া দিল ব্রজবাসী আনি।
তবে গ্রামানন্দ শ্রীমথুরা ভিক্লা কৈলা।
মহোৎ সব সামগ্রী সেও স্থানে হইল।।
মথুরা হইতে বৃন্দাবনেতে আইলা।
মহোৎসবের সামগ্রী প্রস্তুত করিলা
পরিক্রমা করি সব মহান্ত আইলা।
সবে আসি বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা।
গ্রামানন্দ নিবেদিল শ্রীজীব চরণে।
আমি কিছু নাহি জানি জানহ

যে আজ্ঞা করিবে মোরে ্স কার্যা করিব।

শ্রীজীব গোস্বামী আজ্ঞা দিল ভূতাগণে।

আমন্ত্রণ কর ব্রজে যন্ত সাধুজনে।
সকল মহান্ত আর ব্রজবাসীগণে।
সবাকারে নিমন্ত্রণ কর ব্রজস্থানে।
আক্তা পাঞা ভৃত্যগণে আমন্ত্রণ
কৈলা।

জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়াতে মহোৎসব আরম্ভিলা॥

লুচি পুরী মিঠাই ক্ষীর শর্কর দধি।

ঘর ভরা ত্রব্য সব নাহিক অবধি।

নানা উপহার তার কে করিবে লেখা।

সকল পঞ্চার ত্রব্য অদ্ভূত অধিকা।

এ সকল দ্রব্য কৈল পর্বত প্রমাণে। পাকা মহোৎসব দিল সব সাধুজনে। সব ব্রজবাসী গিয়া করিল ভোজন। বোঝাবাঁধি কত দ্রবা নিল কতজন। এই মতে এক মহোৎসব হৈলা। দাদশ দিবস অন্ন মহোৎসব কৈলা। পুর্ণিমাতে রাধাকৃষ্ণ রাস দরশন। যাত্রা দেখি সবলোক আনন্দিত মন। এই মতে দ্বাদশ দিবস পূর্ণ হৈলা। পূজা করি সাধুজনে বিদায় করিলা॥ তবে শ্যামানন শ্রীন্তদয়ানন্দ স্থানে। প্রণাম করিয়া তাঁরে করে নিষেদনে। মোর কিছু নাই প্রভু সকল তোমার। যে কুপা করিবে প্রভু সেহ যে আমার। এত বলি পাঁচটি মোহর হাতে লইরা। অষ্টাঙ্গ হইল তবে প্রভূপদে দিয়া। তবে শ্রীসূদয়ানন্দ কোলেতে করিলা।

তোমার॥
তবে সব সাধুগণে বিদায় করিলা।
তদ্যানন্দ গোসাঞি আগমন কৈলা॥
গ্রীজীব গোসাঞি সব মহান্ত মিলিয়া।
যথাযোগ্য সারে তারে বিনীত
হইয়া॥

মাথে পদ দিয়া কৃষ্ণভক্তি বর দিলা।

নাম মন্ত্র দিয়া জীবে করিবে উদ্ধার।

শ্রামানন্দ কহে প্রভু যে আজ্ঞা

শ্যামানন্দ গোসাঞিরে কোলেতে
করিল।

ত্রীজীব গোসাঞি কাছে সমর্পিয়া
দিল।

সকল মহান্তগণে গ্মন করিলা শ্যামানন্দ অনুত্রজি কন্তদূরে গেলা। সকল মহান্ত তারে বিদায় করিতে। মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহ পড়িলা ভূমিতে॥ সকল মোহ ন্ত তারে প্রবোধ করিয়া। কোলাগ্রত করি ক্তে সদর হইয়া। গোসাঞি সবার মাক্ত দণ্ডবং করে। একে একে প্রণাম করি জ্রাচরণ ধরে। সকল মহান্তগণে করিলা গমন শ্যামানন বৃন্দাবনে আছিল ততক্ষণ॥ শ্রীজীব সঙ্গেতে বাস করিয়। রহিনা। এইরপে কথোদিন বৃন্দাবনে গেল।॥ নিত্য কুঞ্জসেবন শ্রীভাগবত প্রবণ। লক্ষ হরিনাম নিত্য করেন ভজন। এইমত থাকে সদা শ্রামানন্দ রায়। ব্ৰজভূমি ছাড়িয়া অক্সত্ৰ নাহি যায়। একদিন রাতে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন। তার মধ্যে তন্ত্র। আসি প্রাসিল নয়ন।

রাধাকৃষ্ণ তুইজনে রত্ন সিংহাসনে।
সর্ব স্থীগণ সঙ্গে করেন সেবনে।
নিরখিয়া শ্র্যামানন্দ দশুবং কৈল।
দলিতারে উঠাইতে রাই আজ্ঞা দিল।

সকল বৃত্তান্ত তারে জিজ্ঞাসা করিল। শ্রীচরণে শ্রামানন্দ সব জানাইল। শুনি রাধা কৃষ্ণ হইল পরম আনন্দ। আজ্ঞা করে বাক্য আমার শুন

শ্রীমানন্দ।
উংকলের লোক সব হৈল পাপাচার।
উপদেশ দিয়া তারে করহ নিস্তার।
মোর ব্রজবাসী সব গতায়াত করে।
পথেতে যাইতে তা সবারে নাহি
পারে॥

তৃষ্ঠলোক সব তুমি করিবে নিস্তার।
মোর প্রেম-ভক্তি দিয়া কর প্রতিকার।
মোর নিত্যপ্রিয় হয় রসিক মুরারী।
তারে লৈয়া তুমি গিয়া কর সবে পরি।
এই মতে রাধাকৃষ্ণ তুই জনা কয়।
হেনকালে শ্যামানন্দের নিজাভঙ্গ

নেত্র মেলাইয়া দেখে শ্যামানন্দ রায়। কোথা গেল রাধাকৃষ্ণ দেখিতে না পায়॥

र्य।

ক্ষণেক রোদন করি স্থান্থির হইল
জাগ্রত স্থপন বলি কারে না কহিল।
এই মত কথোদিন গেল সেইছ নে।
একদিন জীবচাঁদে দেখেন স্থপনে।

রাধাকৃষ্ণ দরশন একদিন হৈল।
তারে দেখি শ্রীরাধিকা কহিতে
লাগিল।

শুন শুন ওহে জীব আমার বচন।
শ্যামানন্দে কহ করু উৎকলে গমন।
রসিক মুরারী মাোর অতি প্রিয় হয়।
তারে লইয়া মোর ভক্তের সেবা
আচরয়।

মোর ভক্তজনে পথে সেবন করিবে। উৎকলের ছুইলোকে প্রবোধন দিবে। আমি কহিয়াছি সে না যায় কি কারণে।

তুমি তারে থাকিতে না দিবে বুন্দাবনে ।

এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্ধান হইল।

ন্ত্রীজীব স্থপন দেখি উঠিয়া বসিল।
প্রাতঃকালে জীব শ্যামানন্দেরে

ভাকিল।

স্বপ্নের সকল কথা তাহারে কহিল। রাধাকৃষ্ণ আজা তোমা উড়িয়া যাইতে। আজ্ঞানা মানিয় রহ কি ভাবিয়া চিতে।

শ্রীজীব করিলা আজ্ঞা যাইতে উড়িদ্যায়।

নে দেশে পতিত তারি আসিবে এথায়।

শ্রীমতীর এই আজ্ঞা হঞাছে তোমারে।

আজ্ঞার পালন করি আসিবে সম্বরে। রসিক মুরারী তথা আছেন অবতরি। তাঁহারে কহিব তব বৃত্তান্ত বিবরি।

আমার বচন তুমি চলিবে এখন। রসিক মুরারী লৈয়া তারহ ভূবন।

প্রাপত মুমারা পেরা তার্থ বুন্নের প্রাপত মুমারা বের আজ্ঞা পায়া দশুবং করি।
প্রস্থান করিল রাধাকৃষ্ণ হুদে স্মরি।
শ্রীপ্রামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল।
শ্রীজীব মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্রেপে কহিয়ে চারি দশার
সাখ্যান।

ইতি — ঐশোমানন্দ প্রকাশে ঐশির্দয়ানন্দের শ্রামানন্দ প্রভূকে প্রহার, রাদশ দিবস ব্যাপী দশুমহোৎসব ও শ্রামানন্দ প্রভূ প্রতি উৎকলে রসিক মুরারী সহ প্রেমদান প্রচার ও জীবোদ্ধারণে শ্রীরাধারাণীর আজ্ঞা নাম চতুর্থ দশা সম্পূর্ণ।

#### भक्ष प्रश्ना

জয় জয় শ্রামানন দেবের চরণ। শারণ করিয়া গ্রান্থ করিয়ে রচন । (इनकाल ) वृन्नावतन शामानन वाय। রাধাকৃষ্ণ আজ্ঞা পায়। উৎকলেতে যায়। বৃন্দাবন ত্যজিব বলি মনোতুঃখ কৈলা। শ্রীজীবে প্রণাম করি গমন করিলা। নিকুঞ্জ ভবনে গিয়া গড়াগড়ি দিল। রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাস লদেতে বাডিল। मना वृत्तावन लीला आत्र व अनुद्र । মনোতৃঃথে বাহিরিল উৎকল নগরে ॥ শ্রীশ্রামানক গোঁসাই যেই পথে যায়। প্রেমে মত হঞা লোক হরি বলি ধায়। প্রেম দেখি সঙ্গ হইলা বৈষ্ণবগণ। শ্রীশ্রামরায় বিগ্রহ ঠাকুর সেবন। এইমত কতদিন পথেতে চলিলা। উৎকলের বলভূমে গিয়া প্রবেশিলা। এথা রাজা নাম ধল নবীন কিশোর। বড় ছষ্ট ছ্রাচার নম্তামীতে ঘোর।

তার ইইদেবী নাম মুঞ্জিয়া রক্ষিনী।
মহাপ্রতাপিনী তিনি কি কহিব আমি।
তীর্থবাসী বৈঞ্চব, পরদেশী যে আইসে।
বানা লয়া দেন সবে তাঁহার আবাসে।
চতুর্দিক রুদ্ধমাত্র দ্বার আছে খানে।
বাসা দিয়া কপাট নাড়েন তুষ্টগণে।
রাত্রে দেবী সে সবারে সংহার করয়ে।
রাজাকে আশিষ দিয়া শোনীমাংস

শ্রীগোদাঞি দেইখানে প্রবেশ হইল।
রাজার দেবক লৈয়া দেবীগৃহে গেল।
বাহিরে কপাট দিয়া চলিয়া আইলা।
ভক্ষণ করহ মাতজিনী বলিয়া কহিলা।
গোদাঞি বলে রাজা ভালবাদা দিল।
নির্মল নির্জন স্থান মনস্থির হইল।
গোদাঞি কহেন দব বৈষ্ণবের গণে।
রাধাকৃষ্ণ স্মরণ করহ দর্বজনে।
হেনমতে নিশা অদ্ধি প্রবেশ হইলা।
শ্রীশ্রামানন্দ দর্শনে রক্কিনী আইলা।

> —ভক্তিরত্বাকর ও প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থ প্রমাণে শ্রীনিবাস-নরোত্তমসহ শ্রামানন্দ গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গোড়ে আসেন বন বিঞ্পুরে গ্রন্থ অপদ্যত হইলে নরোত্তম সহ থেতুরী —কালনা হইয়া উৎকলে প্রবেশ করতঃ রসিকনন্দসহা মিলিত হন। শ্রীগোদ্বামীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গী হইল।
চরণেতে পড়ি বহু স্তুতি আরম্ভিল।
কহেন গোস্বামী দেবী উঠহ সত্তর।
দেবী কহেন দোষ ক্ষম দয়ার সাগর।
এত কহি রাজ, কাছে গমন করিল।
শয়ন স্থানেতে গিয়া প্রবেশ হইল।
হাতে কাতি খর্পর লইয়া ক্রোধ ভরে।
বলে রাজা সবংশে মারিব আমি
তোরে।

মোর ইপ্টদেব প্রভু শ্রামানন্দ রায়।
তারে মোর গৃহে ভরি কপাট লাগায়।
যার তেজে ছাতি মোর চড়চড় করে।
ভয়েতে চরণে আমি পড়িনু কাতরে।
বড় কুপাময় প্রভু দয়ার সাগর।
আস্তব্যস্ত দেখি প্রাণ রাখিল মাত্তর।
সবংশ লইয়া রাজা পদে পড় গিয়া।
না গেলে মরিবে সবে গেনু আমি
কঞ্যা।

এত শুনি রাজা হূদে বড় তুঃখ কৈলা।
দেবীর চরণে রাজা পড়িয়া রহিলা।
কি বৃদ্ধি করিব আমি আজ্ঞা দেহ
মোরে।

দেবী কহে সবে গিয়া সেব
গোস্বামীরে।
এত ৰলিয়া রঙ্কিনী অন্তর্ধান হৈলা।
শ্রীশ্রামানন্দ গোস্বামী কাছে

প্রবেশিলা।

দেখিলেন শ্রাগোস্বামী পহুড়িয়া
আছে।
রিন্ধিনী গিয়া বসিলেন শ্রীচরণ কাছে।
নিজহস্ত দিয়া প্রভুৱ চরণ সঞ্চালে।
মহোল্লাস হইয়া দেবী ভাসে প্রেম
জলে।
এত রাজা চিত্তে ভাবি মহাভয় কৈলা।

এত রাজা চিত্তে ভাবি মহাতর কেলা।
সবংশে লইয়া দেবী ভবনে চলিলা॥
রাজা পাটরাণী চলে অর্ঘ্যথালি লইয়া।
আর কেহ কেহ যায় দিছড়ী জালিয়া।
দেবীর ভবনে গিয়া প্রবেশ হইলা।
কপাট মেলিয়া তারে সাষ্টাঙ্গী হইলা।
গলেতে বসন দিয়া উচ্চারয় তৃত্তে।
রাথ প্রভু শ্রামানন্দ এত বলি কান্দে।
আমি পাপী ত্রাচার বিষয়েতে অন্ধ।
বস্ত অপরাধ কৈলুঁ প্রভু পদদ্বন্দ্ব॥
অভ্য চরণে মুই শরণ লইম্।
প্রভু ন ক্ষমিলে আমি সমুদ্রে
ভাসিমু॥

এত শুনিয়া শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু বলে।
ভক্তজোহী মুথ নাহি চাহি কোন
কালে।

এত বলি সব সাধুগণে আজ্ঞা দিলা। কপাট পাড়হ দ্বারে বলিয়া বলিলা। প্রভু আজ্ঞা পাইয়া সব বৈষ্ণবগণ।
দ্বাবেতে কপাট দিলা আনন্দিত মন।
কিছুদিনে বিভাবরী পোহান্তি হইলা।
কুরুট বায়স আদি কোলাহল কৈলা।
রাজা পাত্র মন্ত্রী রাজা সেবাতে
আইল।

না দেখিয়া রাজা সবে মনোতৃঃখ কৈল।

কেহ এই বিবরণ সকল কহিলা। শুনিয়া আশ্চর্য্য হৈয়া রাজা কাছে গেলা।

শ্রীগোস্বামী নিজা ত্যজি উঠিয়া বসিল।

প্রাত:শ্বরণ সারি মুখ পাখালিল।
শ্যামানন্দ প্রভু কহে শুন ভক্তগণ।
অক্সন্থানে যাব আমি করহ গমন।
টেরাবাড় দেহ রাজার মুখ না চাহিব।
সাধু অপরাধী রাজা দেশে না
থাকিব।

এত শুনি ভক্তগণ টেরাবাড় দিল।
তবে শ্যামানন্দ প্রভু বাহির হইল।
শথেতে গমন করে হরিধ্বনি দিয়া।
রিদ্ধিনী চলেন পাছে স্থবেশ হইয়া।
দেখি রাজা রাণী সব মন হঃখ কৈলা।
সমদল লইয়া সবে পাছে গুড়াইলা।

শ্রীরাধাক্ষেরে লীলা ক্রদে সুমরিয়া।
পথেতে চলেন প্রভু সাধুগণ লইয়া।
এই মত শ্রীগোস্বামী ষড়ক্রোশ গেলা।
সুবর্ণরেখা নদীতীরে গিয়া

প্রবেশিলা ॥

তুই তটে বন দেখে যেন বৃন্দাবন।
মধ্যেতে যমুনা বহে অতি স্থশোভন।
জীগিরিগোবর্দ্ধন আছে এই কাছে।
এইখানে রাধাকৃষ্ণ বিহার করিছে।
এই কৃষ্ণলীলা ভাবি প্রেমোল্লাস
হৈলা।

ভক্তগণে শ্রীগোম্বামী চাহিয়া আজ্ঞা দিলা।

এই আত্র বাগিচাতে উন্তরহ গিয়া।
স্নানার্চন সকলি সারিব আমি ইহা।
এত শুনি ভক্তগণ আনন্দ হইলা।
আত্র বাগিচাতে গিয়া সবে
উত্তরিলা।

শ্যামানন্দ তবে স্নানেতে রহিল।
সেইক্ষণে রাজা গিয়া চরণে পড়িল।
বলে ত্রাহি মুহাপ্রভু পতিত পাবন।
আমি তুচ্ছ হীনাচার রাখহ জীবন॥
শরণ লইত্ব প্রভু কর তব দাস
শুনি প্রভু কুপা করি করিল আখাস।

স্নান সারিয় গোসাঞি বাসাতে আইলা। নিত্যকর্ম পূজাবিধি সকলি সারিলা। তবে রাজা লৈয়া দেবী রক্কিনী চলিলা।

গোস্থামী চরণতলে গিয়া প্রণমিলা। বহু কুপা করি তবে প্রভু শ্যামানন্দ। হরিনাম দিল তারে হইয়া আনন্দ।

রাজার সবংশ প্রভুস্থানে শিশু হৈলা। ভবে প্রভু কুপা করি তাহারে বলিলা। শুনহ নবীন কিশোর আমার বচন। পাপ ত্যাগ করি ধর্মা কর আচরণ।

কৃষ্ণনাম শরণ করহ রাত্রদিব। অনুক্ষণে বিপ্র বৈষ্ণবে কর সেবা।

সাধু দর্শনে সাগাঙ্গ প্রণাম করিবে। অভীষ্ট কহিয়া তার চরণামৃত পাবে।

জীবেতে হিংসন কভুনা করিহ কভু। আপনা জীবন যেন তারা জীব

জানি ।

এত শুনি রাজা শ্রীচরণেতে পড়িলা। যে আজ্ঞা তোমার প্রভু বলিয়া চলিলা।

রাজা কহে অপরাধ ক্ষমহ আমারে। কিছু সামগ্রী আনিব আজ্ঞা দেহ মোরে। এত শুনি গ্রীগোস্বামী অঙ্গীকার কৈলা।

ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কিছু কর**হ বলিলা** গুনি রাজা পাত্র মন্ত্রীদিগে আজ্ঞা দিল।

সকল সামগ্রী হেথা ভেজহ বলিল। রাজ আজ্ঞা পাঞা সভে চলিল সত্তর।

প্রবেশ হইল গিয়া রাজার নগর॥
হেথা সকল সামগ্রী ভিয়ান করিল।
শত শত ভার বোঝা: দিয়া চালাইল॥
আপন সীমাতে যত বৈষ্ণব ছিলা।
বাক্ষণ সমেত সবে আমন্ত্রণ কৈল॥
যে জন শুনিল শ্রামানন্দের চরিত।
আশ্চর্যা মানিয়া সবে হৈল কৃত কৃত্য॥
যারা যে ব্যবসায়ী ছিলা সব ত্যাগ
কৈলা।

উংকণ্ঠ ইইয়া প্রভু দরশনে গেলা॥
তবে রাজভৃত্য সব সামগ্রী লইয়া।
প্রবেশ ইইল আত্র বাগানেতে গিয়া॥
সামগ্রী দেখিয়া প্রভু আনন্দ ইইল।
পক্ষ কর সাধুগণ বলি আজ্ঞা কৈলা।
শুনিয়া বৈষ্ণব সবে উঠিল সম্বর।
রসুই আরম্ভ কৈল তোটার ভিতর।
একক্ষণ মাত্র পক্ষ সকলি করিলা।
বিগ্রহ শ্রীশ্রামরায় ভোগ ভাগাইয়া।

শ্যামানন্দ প্রভু সব বৈষ্ণব লইয়া।
স্থপক ভোজন করে আনন্দিত হৈয়া।
আর যত জন ছিল সবে দিয়াইল।
ভোজন সম্পূর্ণে প্রভু আচমন কৈল।
ভবে রাজ। আপনার সবংশ লইয়া।
অধরামৃত পায় সবে আনন্দিত
হইয়া।

ভোজন সারিয়া রাজা প্রভুম্থানে গেলা।

একশ মোহর দিয়া প্রণাম করিলা।
সব বৈষ্ণব বস্ত্র পরিধান কৈলা।
রাজভক্তি দেখি প্রভু আননদ হইলা।
যেইখানে আছে প্রভু শ্যামানদ রায়।
নাম হৈল শ্যামস্থলরপুর পরে তার।
তবে রাজা গোস্বামীর চরণভ্তলে গিয়া।

অসংখ্য প্রণাম করে বিনতি করিয়া। মোরে কুপা করি এই গ্রামেতে থাকিবে।

স্থদয়া করিয়া সদ। দরশন দিবে ॥
শুনি শ্রামানন্দ রায় আনন্দ হইল।
তবে রাজা দিবাগৃহ বানাইয়া দিল।
দশপঞ্চ প্রাম রাজ দিলেক স্থানিতে।
সাধুগণ লৈয়া প্রভু রহে আনন্দেতে॥
দাদশ মহোৎসব তবে নিকট হইলা।
গোদ্ধামী আজ্ঞাতে রাজা বহু দ্রব্য
কৈলা।

শ্রীশ্রামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।
শ্বরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল।
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম ক্ষরি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিয়ে পঞ্চম দশার আখ্যান।

ইতি— জ্রীশ্রামানন্দ প্রকাশে ব্রজভূমি উৎকল ভূবনে বিজয়, ধলভূমে গড়ে রাজা নবীন কিশোর উদ্ধার নাম পঞ্চম দশা সম্পূর্ণ।

# विकास कार्या कार्या विकास कर वर्ष मुणा

জয় জয় শ্রামানন্দ দেবের চরণ।
শারণ করিয়া প্রান্থ করিয়ে রচন।
এইমতে ধলভূমে মহোৎসব হৈল।
নামামৃত উপহার বহু দ্রব্য কৈল।
রাজা প্রজা অনেক সামগ্রী সবে
দিলা।

কত শত সম্প্রদায় প্রবেশ হইলা।

কেহ নাচে গায় কেহ করে সংকীর্ত্তন।
রাজা প্রজা দরশনে প্রেমে মত্ত হন।
কেহ কেহ নানাদ্রব্য লৈয়া ভেটি করে।
গড়াগড়ি দিয়া সবে বলে 'হরে হরে'।
যেই দিকে দেখে হরিধ্বনি আছে
পুরি।

উঠিল মঙ্গল নাদ চৌদিকেতে ভরি ॥

দাম মিশ্র সামবেদী ব্রাহ্মণ্য প্রধান
সর্বকার্যো ভাগুারেতে করে সমধান ।
এই মতে দ্বিতীয়ান্তে অধিবাস কৈল।
জ্যৈষ্ঠ মাস পূর্ণিমাতে পূর্ণ তবে হৈল।
মহোৎসব শুনি লোক আনন্দ সাগরে।
দূরদেশী লোক আসে প্রভু
দেখিবারে॥

এথা বয়নীতে থাকি অচ্যুত নন্দন।
দিবানিশি রাধাকৃষ্ণ জপেন সঘন।
রাত্রে রাধাকৃষ্ণ আসি দরশন দিল।
অচ্যুত নন্দনে দেখি কহিতে লাগিল।
বলে চল তুমি শীঘ্র ঘাটশিলা নগরে।
সেথা আইসে শ্যামানন্দ মিলিবার
তরেঃ

তার কাছে শিষ্য হবে তারে আজ্ঞা

মোর।

তুমি গেলে হবে তেঁহ আমন্দ অপার॥

এত আজ্ঞা কহি অন্তর্ধানে চলি গেল।
শুনি অচ্যুত্মন্দন প্রেমেতে ভাসিল॥

ততক্ষণে গমন করিল আজ্ঞা পাঞ্জা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মন্ত আমন্দিত হঞ্জা।

কাশীপুর দক্ষিণেতে পশুতীর্থ নাম।

মধ্যাক্ কালেতে গিয়া মিলে সেই

উচ্চে রাধাকৃষ্ণ বলে জয় গ্রামানন্দ।
মন্ত্রের নাদ শুনি প্রেমেতে আনন্দ।
বেমু বৃক্ষ লাগি সংঘর্ষণে নাদ হৈল।
আচেতনে বসি ভ্রমে পড়িয়া রহিল।
ব্যান্ত্র হন্তী ভল্লুক বানর মুগপক্ষী।
কারো হিংসা নাহি মনে আছেন
নির্থি।

বনবাসে ভ্রমি পূর্বের্ব পাণ্ডু পঞ্চপুত্র।
ভ্রমি মিলি গেল যেই স্থানেতে অন্তুত।
কুন্তী তৃষ্ণা হইতে দেখি যুধিষ্ঠির
রাজন।
বুকোনরে আজ্ঞা কৈল জলের কারণ॥
শুনিয়া মারুতি গদা ভূমেতে চাপিল।
সেইস্থানে গঙ্গাদেবী বাহির হইল।
জলপান কৈল কুন্তী পুত্রগণ লৈয়া।
হেন পাণ্ডুয়াতে প্রভু রহিল পড়িয়া।

রাধাকৃষ্ণ আসি তবে দিল দরশন।
আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দ করহ সেবন।
গুরুশিয়া তৃইজন উৎকল তারিবে।
হরিনাম মহামন্ত্র দিয়া উদ্ধারিবে।
আজ্ঞা দিয়া অন্তর্ধান হইল ততক্ষণ।
সচেতন হইয়া তবে উঠিল সঘন।
তবে কতক্ষণে ধল সীমাতে মিলিল।
ঘণ্টশিলা গ্রামে আসি প্রবেশ হইল।
লোকমুখে শ্যামানন্দ বৃদ্ধান্ত শুনিয়া।
সিংহ প্রায় রসিকেন্দ্র পাঁছছিল গিয়া।

যেই দেখে বলে এই হয় নারায়ণ।
হরিধ্বনি দিয়া পাছে চলে সবজন ॥
এথা শ্যামানন্দ প্রভু আছেন নিগমে।
রসিকেন্দ্র মিলনের উংকন্টিত মনে ॥
বহুজন সঙ্গে চলে হরি হরি বলে।
দেখি শ্যামানন্দ প্রভু জানিল অন্তরে॥
এইত রসিক বলি আনন্দ হইল।
দেখি অচ্যুত নন্দন চরণে পড়িল।
শ্রীগোষানী তুলি তারে লৈয়া কোলে
করি।

আনন্দ হইল পাঞা রসিক মুরারী।
তবে শ্রীগোস্বামী পদে রসিক পড়িল।
মোরে মন্ত্র দেহ প্রভূ বলি নিবেদিল।
শুনি গ্রামানন্দ প্রভূ আনন্দিত হৈলা।
রসিকেরে মহামন্ত্র উপদেশ দিলা।
স্বহস্তে মন্তক লয়া তিলক রচিল।
ললিতার দত্ত মন্ত্র মুরারিরে দিল।
তথাহি—

নাসান্ধং কেশপর্য্যন্তং উদরপুণ্ড, স্থশোভনং।

মধ্যে কুপাবিন্দু: যুক্তং তিলকং
শ্যামমোহনং ॥
তবে আজা কবে শুন বসিক মবারী

তবে আজ্ঞা করে শুন রসিক মুরারী। দাম মিশ্রে শিশ্য কর আমা আজ্ঞা

ভবে দাম মিশ্র চরণেতে প্রণমিল

রসিক মুরারী তারে হরি নাম দিল।
ঠাকুব পূজারী তুমি হঞা থাক সদা।
আমার কাছেতে তুমি থাকিবে সর্বদা॥
এত বলি শ্রীগোপ্রামী আজ্ঞা তারে
দিল।

শুনি দাম মিশ্র বহু আনন্দ হইল।
নহোৎসবে যতকিছু পত্র দোনা হয়।
রঙ্কিনী দিঙেন সব বসিয়া নিশ্চয়।
অগুপিহ রঙ্কিনী দেবী গুপ্ত বৃন্দাবনে।
পত্র দোনা সেবা সিঙেন বসিয়া
নিগমে।

ঘন্টশিলা রাজসভা মঙা পুণ্যস্থান। মুরারি শ্রীশ্রামানন্দ যেথায় মিলন।

আর দিন শ্রীগোস্বামী স্নান পূজা সারি।

বলে ভাগবত পড় রসিক মুরারী।
শুনিয়া রসিক চাঁদ আনন্দ হইল।
আজ্ঞা পায়া ভাগবত পড়িতে লাগিল।
অক্যান্ম দেশের সব রাজা প্রজা আসি।
ভাগবত প্রবণ করেন সবে বসি।
শ্রীরসিক দেব বহুজনে শিশ্য কৈল।

জয় জয় শ্রামানন্দ জয় রসিকেন্দ্র। চক্ষু দান দিও মোরে হইয়া আনন্দ।

এই মতে কতদিন সেখানে রহিল ঃ

ন্ত্রীঞ্রামানন্দ গোঁসোইর চরণ কমল। স্মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল। ঞ্জিরপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্রেপে কহিয়ে ষষ্ঠ দশার আখ্যান।

ইতি— শ্রীশ্রামানন্দ প্রকাশে পণ্ডতীর্থ প্রকাশ শ্রামানন্দ রসিক মুরারী মিলন ও দাম মিশ্র উদ্ধার নাম বর্চ দশা সম্পূর্ণ।

### সপ্তম দুশা

জয় জয় শ্রামানন্দ দেবের চরণ।
ন্মারণ করিয়া প্রন্থ করিয়ে রচন।
একদিন গ্রীগোস্বামী করিছে শয়ন।
রাধাকুষ্ণ তারে আসি দিল দরশন॥
বলে শুন শ্রামানন্দ আমার বচন।
কাশীপুরে চল তুমি লয়ে ভক্তগণ।
ন্মার্থা নদীতীরে আছে গ্রেষ্ঠস্থান।
গ্রিপ্রে ব্লাবনে যেও বড় পুণ্যস্থান।
প্রেকট করহ সেঙ স্থান স্থনির্মাল।
এখানে সেখানে আমার পূজা
প্রধারিবে।

মহোৎসব আদি সব সেখানে করিবে। এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা। শ্রীগোশ্বামী চেতি মুরারীবে

বোলাইলা। যেই আজ্ঞা কৈল ভারে সকলি কহিল। শুনি রসিকেন্দ্র প্রেমে আনন্দ হইল। প্রেমভরে গদগদে অঞ পুলকিল।
মহাপ্রেম হৈতে প্রভু আননদ হইল॥
তবে রাজাকে ডাকিয়া বলেন বচন।
মল্লভূমি যাব আমি লয়া ভক্তগণ।
রাজাকে বিদায় নিয়া প্রভু শ্যামাননদ।
সক্তে রসিক চাঁদ আর ভক্তবৃন্দ।
সধীরে সধীরে প্রভু করেন গমন।
সব ভক্তগণ করে নাম সংকীর্ত্তন।
যে প্রামে প্রবেশ হয় শ্যামাননদ রায়।
আনন্দিত হইলা লোক পূজা করে
পায়।

এই মত মল্লভূমে প্রবেশ হইল।
কাশীপুর কোথা বলি লোকে
জিজ্ঞাসিল।
অচাত নৃপতি গৃহে যেখানে আছিলা।
কাশীনাথ শিব কাছে গিয়া প্রবেশিলা।
বলে লোক এইস্থান হয় কাশীপুরী।
এই কাশীনাথ শিব এথা অধিকারী॥
শুনি শ্যামানন্দ রায় আনন্দ হইল।
রমান্থান দেখি প্রভু প্রেমেতে ভাসিল।

স্থবর্ণরেখা দেখি বৃন্দাবন ভাবি মনে।
ছই তটে বন আছে মধ্যেতে যমুনে।
এত বিচরিয়া মনে রসিকে কহিল।
এ স্থান গোপীবল্লভপুর নাম হৈল॥
এত কহি কাশীনাথ কাছে প্রবেশিয়া।
মানাই কহিল অক্সন্থানে রহ গিয়া॥
এখানেতে শ্রীমন্দির আমি বানাইব।
তৃমিহ থাকিলে এথা কেমন হইব॥
বাসঙ্গ বনের মধ্যে আছে রহিয়া।
মৃত্যুপ্তর মিশ্র গাভী সেখানেতে গিয়া।
শিব পরে দণ্ডাইয়া বহু ক্ষীর ঢালে।
তবে তৃণ ভক্ষণ কারণে গাভী চলে॥
এইমত নিত্যাদিন ক্ষীর পান করে।
গোসাঞ্জির আজ্ঞা হৈল যাহ

স্থানান্তরে।
শুনিয়া কাশীনাথ কাপাশিয়া গেল।
সেখনেতে গিয়া অতি আনন্দে রহিল।
কাশীপুর সন্নিকট পশ্চিম ভাগেতে।
বেলবন ছিল এক স্থন্দর দেখিতে।
সেইস্থানে রঙ্কিনী থাকিতে আজ্ঞা

শুনিয়া রক্ষিনী দেবী আনন্দে রহিল। উত্তরেতে শ্রীগোপেশ্বর শিবের আলয়।

বৃন্দাবনে থৈছে তেঁহ করিল নিশ্চয়। হেন লীলা করে প্রভু শ্যামানন্দ রায়। রাজা প্রজা কত শত দরশনে যায়।

মঙ্গলার এক ব্রাহ্মণ দামোদর পতি। ধার্ম্মিক পণ্ডিত বড় বহু ধনে স্থিতি। একদিন গোঠে গাভী দোহন করয়। আচস্বিতে বংশীধ্বনি শুনি নিরিখ্য। অগ্রেতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিতে পাইলা। প্রেমে মত্ত হয়৷ গড়াগড়ি দিল । তারে আজ্ঞা কৈলা প্রভূ শুনহ ব্রাহ্মণ শ্যামানন্দ রসিকেল্র সেব তুইজন। এত কহি রাধাকৃষ্ণ অন্তর্ধানে গেলা। দামোদর পতি সেথা পড়িয়া রহিলা। তবে লোক ধাইয়া পডিল সেইস্থানে। कि इ'ल कि इ'ल विल विलल विभारत। এই মত তৃতীয় প্রহর বেলা হৈল। তবে দামোদর পতি চেতন পাইল। অতিষ্ঠ হইয়া বলে শ্যামানন রায় কেমনে পাইব আমি রসিকেন্দ্র পায়। এত মনে ভাবি কারে কিছু না কহিল। কাশিয়াড়ি হইতে মল্লভূমেতে আইল 🛭 কতক্ষণে গোপীবল্লভপুরে প্রবেশিলা। গ্রাগোমানীর কাছে আসি প্রবেশ रहेला।

চরণেতে উলগিঁ য়া করতে বিনতি।
দাস করি রাখ প্রভু এ হীন কুমতি।
এত শুনি শ্রামানন্দ আনন্দ হইল।
দামোদর পতি কর্ণে হরিনাম দিল।

জয় খ্যামানন্দ জয় জয় রসিকেন্দ্র জয় ভক্তবৃন্দ বন্দো তোমা পদহন্দ্র॥ ভল্লভূমি রাজা শুনি আনন্দ হইল । खालायामी पत्रमात (मशात वाहेल। পাত্র মন্ত্রী দলবল সাথেতে লইয়া। পথেতে গমন করে আনন্দিস হইয়া। গ্রীক্ষেত্র হইতে এক বৈষ্ণব আইলা। শ্যামানন গোষামীরে নিবেদন কৈলা। ভঞ্জ রাজা আইল দরশনের কারণ। নাম বৈজনাথ ভঞ্চ প্রভাপী রাজন। এত শুনি শ্রীগোস্বামী বৈষ্ণব ভেজিল। রাজা আসি খ্রীচরণ দরশন কৈল বহুদ্রব্য ভেটি দিয়া আনন্দ সাগরে সাষ্টাঙ্গ হইয়া নামে জ্রীচরণ তলে। তবে শ্যামানন্দ তারে আশ্বাস করিল। पनवन रेलया वाजा প्रमाप भारेन । অট্ট ভাণ্ডার প্রভুর লক্ষ্মীর সহায় যত লোক খায় তাতে কিছু নাহি যায়। ভঞ্জ রাজা নিবেদিল প্রভুর চরণে : মোরে শিষ্য করি প্রভু রাথ দাসপণে। এক দোষ আছে আমার পূর্বে বংশ হৈতে। আজা হৈলে নিবেদন করি চরণেতে। প্রভূ আজা কৈল তবে শুনি বিবরণ। শুনি রাজা কহে তবে আনন্দিত মন।

প্রতিমাদেই পুর নামে একই শাসন।
বৃড়াবলঙ্গের তটে আছেন ব্রাহ্মণ॥
সেথা একই ব্রাহ্মণ বিংশতি বংসর।
তার পত্নী যোড়শ বয়স মনোহর।
পতিপত্নী তুইজনা আর নাহি কেই।
পতিব্রতা নারী পতিসেবাতে বিমোহ।
একদিন জল আনিবার তরে গেল।
বুড়াবলঙ্গের তটে গিয়া প্রবেশিল॥
সেইদিন দিগ্নিজয় করিয়া রাজন।
ভ্রমিয়া মিলিল সেই স্থানে সেইক্ষণ।
জল লৈয়া ব্রাহ্মণী উঠিল তীরেতে।
রাজা দেখিয়া পৃছিল মন্ত্রী আমলাতে।
অপূর্ব্ব স্থন্দরী এই কাহার রমণী।
কিবা মর্ত্রে আসিরাছে স্বর্গের
কামিনী।

মন্ত্রগজী চলি কটি সিংহী হৈতে সরু।
ভাঙ্গিয়া পড়িবে কিবা কুচ মহাগুরু।
বিরেশ্বর ভঞ্জ আজ্ঞা শুনি মন্ত্রীবর।
বলে হেথা আছে সব ব্রাহ্মণের ঘর।
কার বহু কিংবা বেটি হবে স্থানিশ্চয়।
জল নিবার কারণে হেথা আসিছয়।
রাজা বলে মোরে যদি না দিবে
আনিয়া।

না ৱহিবে প্রাণ মোর তারে না পাইয়া। এত শুনি মন্ত্রী তার পতি কাছে গেল।
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া বহু বুঝাইয়া কৈল।
চারি ক্রোশ পৃথী চারি কন্তা দিব
তোরে।

ভোমার প্রেয়সী রাজা দিবে দ্বিজবরে॥
এত শুনিয়া ব্রাক্ষণ মহাকোপ কৈলা।
ভংসিনা করিয়া রাজার লোকে গালি
দিলা॥

শুনি মন্ত্রী বীরেশ্বর ভঞ্জ কাছে গেলা। ব্রাহ্মণের বিবরণ সঞ্চলি কহিলা। এত শুনি রাজা তুষ্ট লোকেরে ভেজিলা।

সেহ গিয়া ত্রাহ্মণেরে ধরিয়া আনিলা।
তবে তারে বুঝাইয়া অনেক কহিল।
কোন বন্দেতে ত্রাহ্মণ নাহিক মানিল।
রাজা আজ্ঞা দিল তবে ভ্তাগণে শুন।
ত্রাহ্মণ মারিয়া তার বল্লভীরে আন।
এত শুনি কেহ তৃষ্ট কোপে চলি
গেলা।

ব্রাহ্মণের পরে লৈয়া লাঠি প্রহারিলা । শিরে ফাটিয়া ব্রাহ্মণ পড়ি প্রাণ গেলা।

কেহ লোক গিয়া তার পত্নীরে কহিলা। পতি মৃত্যু হইবা শুনি সেই মহাসতী।

শামডাল লৈয়া তবে বাহারি তড়তি।

প্রাম সব লোক মিলি কুণ্ড থুলাইল।
অগ্নি প্রজ্ঞালন করি সভীরে কহিল।
তবে সভী গিয়া কুণ্ড পরিক্রমা দিলা।
সেইখানে রাজা গিয়া প্রবেশ হইলা।
রাজা চাঞ্যা সতী সনে মহাক্রোধ
হৈলা।

বলে অকারণে আমার পতি নাশ কৈলা ।

তোর বংশে কেউ রাজা হইবে জনম। বোড়শ বছরকালে নিবে তারে যম। তার পত্নী পতিহীন। কান্দিয়া বেড়াবে।

যবে সভী আমি এঁ উ প্রমাণ হইবে।
শুনিয়া রাজা কাতরে চরণে পড়িলা।
তাহি সভী বংশ রাথ উচ্চে ডাক

फिला ।

আমি পাপী হীনবল দোয ক্ষম মোরে। এত বলি ভূমে রাজা পড়িলা কাতরে॥

দেখি সতী বলে পঞ্চদশে পুত্র হবে।
বোড়শ বং সরে রাজা অবশ্য মরিবে॥
এত বলি সতী গিয়া কুণ্ডেতে পড়িলা।
বিশায় হইয়া রাজ। গৃহেতে গমিলা।

সেইদিন হৈতে বংশে এমনি হইল। যোড়শ বংসরকালে সবে নাশ গেল। এবে মোর চতুর্দ্দশ বংসর হইরে।
বোড়শ বংসরে প্রাণ কেহ না রাখিবে॥
এত বলি গোস্বামীর চরণে পড়িলা।
ত্রাহি কর প্রভু মোরে বলিয়া রইলা॥
এত শুনি শ্যামানন্দ প্রভু দয়া কৈল।
সিদ্ধমন্ত্র তেজে ব্রহ্মশাপ দূরে গেল।
গোস্বামী কহেন রাজা শুনহ বচন।
পঞ্চবিংশতি বংসর হইবে যখন।
তবে সত্য মিথ্যা কিবা আমারে
জানিবে।

নিশ্চয় করিয়া মনে মোর শিশু হবে। শুনি রাজা হরষিত প্রণাম করিলা। বিদায় নাগিয়া তবে নিজপুরে গেলা। এই মত পঞ্বিংশ বংসর হইলা।
আনন্দ হইয়া রাজা শিষ্য তবে হৈলা॥
আ জ্ঞ অনুসারে রাজা রসিকে সেবিলা।
কুপাসিন্ধ মন্ত্রে ভঞ্জ ভূপে উদ্ধারিলা।
বল্ল দ্রব্য বল্ল ধন বল্ল গ্রাম দিল।
ভঞ্জ সীমা যন্ত সব লোক শিষ্য হইল।
শ্যামানন্দ গোঁসাইর চরণ কমল।
শ্যারণ করিয়া কহি এই মাত্র বল॥

শ্রীরূপ মঙ্কী পাদপদ্ম করি ধ্যান।

শ্রীরপ মঙ্করী পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে করিয়ে সপ্তম দশার আখ্যান।

ইতি—শ্রীশ্রামানন প্রকাশে শ্রীগোপীবল্লভপুর প্রকাশ, দামোদর পত্তি ও বৈজনাথ ভঞ্জ উদ্ধার নাম সপ্তম দশা সম্পূর্ণা।

## व्यक्केश म्या

জয় জয় শ্রামানন্দ ত্রিকা নন্দন
জয় শ্রীরিদিকানন্দ জীবন প্রাণধন।
একদিন শ্রীগোম্বামী করিলেন শয়ন।
মহাপ্রভু আসি তবে দিল দরশন।
আজ্ঞা কৈল শুন ওহে শ্রামানন্দ রায়।
আমি তৃঃথ পাই তৃমি স্থথে নিজা
যায়।

পদাবসানের কাছে পূজা মোর ছিল।
একই সন্নাসী গিয়া মোরে দূর কৈল।
মীর্জ্জাপুর সন্নিকট পাষ্ট্রী প্রামেতে।
একই ব্রাহ্মণ গৃহ করিয়াছে তাতে।
তার ঘরে আছি আমি হেঁসের ভিতরে
তুমি গিয়া লয়া আইস সেথা হইতে
মোরে।

এত ব**লি মহাপ্রভূ অর্ধস্তান কৈল।** চেতিয়া গোস্বামী মূবারীরে

(वालाइल ॥

স্বপ্নের বৃত্তান্ত তারে সকলি কহিল।
পদাবসান যাব কালি বলিয়া বলিল।
তবে নিশি ভোর হৈল কাবারব কৈলা।
ভক্তগণ সঙ্গে লৈয়া গোসামী চলিলা।
অচ্যুতের গৃহে প্রভু প্রবেশ হইল।
মহোল্লাসে সেইদিন সেথানে বহিল।
অচ্যুতের জ্যেষ্ঠপুত্র নাম কাশীদাস।
সবংশ লইয়া গোসামীর কাছে হৈল
দাস।

শাখাগণ যে রূপেতে সেখানে মিলিল।
রিসিক্ক মঙ্গলে সব বিস্তার হইল ॥
এথা হইতে গ্রীগোস্বামী চলিল সত্তর।
মঙ্গলার সরিকটে মিলিল তৎপর।
দামোদরের বংশ সেথা শিশু হইল।
তবে গ্রীগোস্বামী বলরামপুর গেল।
সেথা প্রভূ হরিচন্দন মহাপাত্র নাম।
বড়ই ধার্মিক যেঁই সর্ববিগুণ ধাম॥
তারে শিশু কৈল প্রভূ শ্রামানন্দ রায়।
বহু ধন দিল সেহোঁ কি কহিব তায়॥
সেথা হইতে শ্রামানন্দ শাঁকুয়াতে

মধুস্দন শাখা সেখানে হইল। এইমত পথে যাইতে বহু শিয়া কৈল। ময়নাগড়েতে গিয়া প্রবেশ হইল। সেখানেতে রাজা নাম বার মহানন।
তারে শিশ্য কৈল প্রভু হইয়া আনন।
বহু ধন বিত্ত দিল সেই মহারাজা
তারে শাসানন্দ প্রভু ভক্তগণ লৈয়া।
তবে শামানন্দ প্রভু ভক্তগণ লৈয়া।
প্রবেশ হইল পদাবসানেতে গিয়া।
কেই তুর্গামগুপ সেখানে দেখিল।
তার পিগুার উপর বসিল কৌতুকে।
তক্তগণ বেষ্টিত হয়েছে অতি সুখে॥
কেহ লোক গিয়া রাজা কাছেতে
কহিল।
কোথা হৈতে বৈষ্ণব আসি এখানে
নিলিলা।

দশ পঞ্চ গোষ্ঠী হইয়া তুর্গার মণ্ডপে।
বিসিয়া আছেন সবে মহা পরতাপে।
বাজা কাছে একই সন্ন্যাসী বসি
ভিলা।

গোস্বামীর কথা শুনি বড় ক্রোধ

বড় মায়াবাদী চগুবিলা সেই জানে।
তারে রাজা কোথা কে না ছাড়ে
একক্ষণে।

সেই বলে তুর্গার মগুপ মার গেল। ঝুটাখোর বৈঞ্চব সেখানে বসিল। যে অন্তরে বসিয়াছিল বৈষ্ণবের গণ। থুদিয়া মাটি ভরহ সেখানে নৃতন। এত শুনি রাজা বড় অস্তাব্যাস্ত হৈল। শ্রীগোসামী কাছে ভৃত্য লোকেরে ভেজিল॥

সেহ গিয়া সন্ন্যাসীর বচন কহিলা।
গোপগৃহে সব বৈরাগীরে বাসা দিলা॥
শুনিয়া গোস্বামী চিত্তে মহাক্রোধ
হইল।

গোপগৃহে ন। গিয়া রাজদ্বারেতে রহিল।

এক বটগাছ ছিল সেহ সন্নিকটে।
তার তলে বৈল প্রভু করিয়া যুকতে।
তবে রাজার তুর্গার মণ্ডপ খুদাইল।
মাটি রাশি রাশি কবি দাণ্ডে ফেলাইল।
দেখিল চৌকা তবে নাহিক মিটিল।
যত খুলে পুনঃ পুনঃ সমতল হইল।
দেখিয়া সন্নাসী বড় আশ্চর্যা মানিলা।
লোকে দেখি সবে বলে বাজা নীশ
পেলা।

পাত্র মন্ত্রী সবে গিয়া রাজারে কহিলা। গোন্ধামী ঈশর তিনি এবে জানা গেলা।

সবে মিলি মাটি রাশি রাশি খুলাইনু। চৌকা না মিটে আমি স্বনেত্রে দেখির। যদি তুমি গোফামীর চরণ না লেবে। তার কোপে তোমার সবংশ নাশ যাবে।

এত শুনি রাজা চিত্তে মহাভয় হৈল।
সবংশ লইয়া শ্রীগোম্বামী কাছে গেল।
রাজা আইলা বলি শুন গোম্বামী
আক্তা দিল।
মুখ না চাহিব তার সাধুরে নিন্দিল।

টেরাবাড় ধর মুখালম্ব না করিব। গোশ্বামী আজ্ঞাতে বাড় দিলেন বৈষ্ণব।

রাজা আসিতে বৈষ্ণব নিষেধ করিল।
রাড়ের পারেতে রাজা পড়িয়া রহিল।
বিনতি কবিয়া বহু স্তব প্রকাশিলা।
গলায় বসন দিয়া পড়িয়া বহিলা।
একই বৈষ্ণবে কহে গোস্বামীর কাছে।
সন্ন্যাসী সব ঠাকুরে অগ্নে ফেলাইছে।
এই প্রগণাতে যত বিশ্রহ আছিল।
সবে লইয়া সন্ন্যাসী অগ্নিতে ফেলিল।

বিষ্ণু-হরি-ভীমা এই তুই মাত্র আছে। বল্লী বিন্ধিল যাইতে নারে তার কাছে।

১। বিষ্ণু হরি-ভীমা—তমলুক শহরের মাঝখানে বর্গভীমার মন্দির অতাপি বিরাজিত। ইহা দেবীতীর্থ একার পীঠের একপীঠ। দেবীর বাম গুল্ফ এখানে পতিত হইয়াছিল।

পূর্বে মহাপ্রভু ১টোটা গোপীনাথ (शला। বাস্থদেব ঘোষ শুনি মহাতুঃখী হৈল।। পত্নীরে লইয়া ঘোষ নেত্রে পট বাঁধি। হা-হা প্রভ কোথা গেলা বলে উঠে काॅि ॥

আর প্রাণ না রাখিব তাঁরে না পাইয়া। শ্রীক্ষেত্রে মহোদধিতে বাঁপে দিব গিয়া।

এত বলি পতি-পত্নী উপবাস কৈল। মহাপ্রভু তার মন অন্তরে জানিল। বাস্থদেব ঘোষ২ শ্রীগোরগত প্রাণ। গৌরলীলা বর্ণিয়াছে ভাহার প্রমাণ॥ নিশ্চয় তাজিব প্রাণ সাক্ষাৎ অদর্শনে। गां ि थाँ। ए निक त्नर नित বিসর্জনে॥

১। টোটা গোপীনাথ—শ্রীমন্মহাপ্রভূ ভক্তি রত্নাকর প্রমাণে টোটা গোপীনাথে অপ্রকট হন

তথাহি - ভক্তিরত্নাকরে— দোঁহার নয়নে ধারা বহে অভিশয়।

অহে নবোত্তম এইখানে গৌরহরি। কি জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি। ভাষা নির্থিতে দ্বে পাষাণ ক্রদ্য ॥ ন্তাসী শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার। অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার। প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। হৈলা অদর্শন পুন না আইলা বাহিরে॥

শ্রীগেশীনাথদেব শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কর্তৃক সেবিত। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্রধামে গমন করিলে প্রভু তাহাকে যমেশ্বর টোটায় অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন। তথায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত যমেশ্বর টোটায় শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা স্থাপন করেন।

২। বাস্থদেব ঘোষ - বাস্থদেব ঘোষ এীগোরাঙ্গ পার্মদ। বাস্থদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ভিন ভাই। বর্দ্ধনান জেলার অগ্রদ্ধীপে আ বিভাব। বাস্থদেব ঘোষ, গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনায় বাস্থদেব বোষ অগ্রগণ্য।

অন্তাপিহ নরপোতা সর্বলোকে গায়।
অভয় বরদ দিয়া মহাপ্রভু রয়।
তবে রাত্রি কালরপ হইয়া আইলা।
পট্ট খুলি দেখ দেখ মোরে বলি আজ্ঞা
কৈলা।

ঘোষ কহে কহে। ভূমি ভোম। নাম কোন।

তবে কহে প্রভু মোর জ্রীনিমাই নাম।
শুনি ঘোষ বলে যদি নিমাই হইবে।
নিশ্চয় মানিব আঁথে পট খুলি বাবে।
তবে প্রভু ইচ্ছাতে পট খুলি গেলা।
শুইয়া আছেন নিমাই ক্রোড়েতে
দেখিলা।

বলে কোথা ছিলে প্রভু আমায় ছাড়িয়া।

দরিজ ধন পায় যেন দিয়ে ফেলাইয়া।

এত বলি কোলে ধরি হুদে লাগাইয়া।
প্রভ্ কহে বর মাগ বলিয়া বলিল।
ঘোর বলে মোরে যদি করিবে স্কুদয়া।
সদা এইখানে তুমি রবে মোরে লঞা॥
এত শুনি মহাপ্রভ্ অঙ্গীকার কৈল।
সেই দিনাবধি প্রভু সেখানে রহিল।
এবে কোথা গেল নাই দেখি কোন
সাঁই।

গ্রীগোস্বামী বলে কহ রাজারে বোলাই। মহাপ্রভূ আনি আমি মন্দিরে
থাকিব।
পূর্বব হইতে বৃত্তি বাড়ি দিগুণ সে
দিব।
সন্ত্যাসীরে প্রগণা হোতে দূর করাইবে।
তবে তার সর্ববিগাপ বিমোচন হইবে॥
সে আজ্ঞা শুনিয়া সম্বর বৈঞ্চব গেলা।

রাজার কাছেতে গিয়া সকলি কহিলা।

রাজা বলে যেই আজ্ঞা করিবে

আমারে দাস হইয়া শ্রীচরণে থাটিমু তাহারে। এত শুনিয়া বৈষ্ণব শীঘ্র চলি গেলা। শ্রীগোম্বামীর কাছে সব বৃত্তান্ত

কহিলা॥

তবে শ্রীগোস্বামী ম্রারীকে আজ্ঞা দিল। মহাপ্রভু কোথা আছেন আনহ বলিল।

গুনি রসিকেন্দ্র মনে আনন্দ হইলা। ভক্তগণ লৈয়া মিলি মীর্জাপুর গেলা।

পূজারীর গৃহে গিয়া প্রবেশ হইল ।
এই কন্মারে দেখিয়া তাহারে পুছিল ।
বলে এথার পূজারী কোথাকে
. গিয়াছে ।

গুনি কন্সা বলে গ্রামে ভিক্ষাতে চলিছে। তবে রিসিকেন্দ্র কহে শুন আমি বলি। তোমার মাতা মোর হাতে দিছে টাকা শাডি।

এত বলি টাকা শাড়ি তার হাতে দিল।

দেখি কন্তা অতি বড় আনন্দ হইল।
তবে বসিকেন্দ্র তারে কহিতে লাগিল।
একই অপূর্বব কথা শুনিতে পাইল॥
মহাপ্রভু আসি গৃহে নৈহিয়াছে হেথা।
দর্শন করিব আমি কহ আছে কোথা।
তুই মুই দেখিব আর কেহ না দেখিবে।
এ সকল কথা আর কেহ না শুনিবে॥
কন্তা বলে এই কুঁড়িয়াতে আছে বয়া।
তেঁসের ভিতর স্কুস্তে আছেন শুইয়া॥
শুনিয়া বসিক মুবারী কুঁড়িয়াতে গেল।
প্রেমানন্দ চিত্ত হঞা হেঁস খুলাইলা।
নব চৈতন্ত দেখিয়া আনন্দ হইল।
বিনতি করিয়া বল্ল প্রণতি ক্ষরিল।
এই মজে রাখি তবে ফিরিয়া আইল।
কতক্ষণে শ্রীগোষামী কাছে প্রবেশিল।

প্রণতি করিয়া সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈল।
আজ্ঞা দিল ভক্তগণে কর সন্ধীর্ত্তন।
নামগান কর সবে পুরুক ভূবন।
শুনি ভক্তগণ সবার উৎকণ্ঠা বাড়িল।
নাম সন্ধীর্ত্তন ভরে ব্রন্মাণ্ড কাঁপিল।
তবে শ্রীগোদ্ধামী চলে প্রেমাবেশ
হৈয়া।

রসিকেন্দ্র চলে আর বহু ভক্ত লৈয়া। রাজা অগ্রেতে আসিয়া চরণে পতিলা।

সাষ্টান্দ হইয়া তবে বহু স্ততি কৈলা।
দর্মার সাগর প্রভু কুপা কৈল তারে।
উঠ রাজা কোন দোয নাহিক
তোমারে।

সৈত্যগণ লয়্যা চল প্রভূ যাব আনি। আনন্দিত হৈলা রাজা গোস্বামী আজ্ঞা শুনি॥

তাত্রলিপ্ত রাজন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দাস। ১ফান্থনি সহ তাত্রধ্বজ যথায় বিলাস।

া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সময় যজ্ঞঅশ্ব তাম্রধ্বজ্ঞ রাজা ধরিয়াছিলেন, ভক্ত তামধ্বজ্ঞের মহিমা প্রকাশের জন্ম জীকৃষ্ণ বৃদ্ধ বাহ্মণ ও অর্জ্জুনকে সেবক করতঃ রাজার অর্দ্ধ অঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই রাজবাটি ও শ্রীবিষ্ণু মন্দির তমলুক শহরে প্রবেশ পথেই বিরাজিত।

তবে বহু দৈন্ত লয়া পিছে গড়াইলা।

শ্রীগোস্বামী মীর্জাপুরে প্রবেশ হইলা।
ব্রাক্ষণেরে বোলাইয়া বহু প্রশংসিল।
মহাপ্রভু লয়া তবে ফিরিয়া আইল।
মন্দির প্রতিষ্ঠা করি তাহা পধারিল।
রাজারে দেখি গোস্বামী তারে আজ্ঞা
কৈল।

পূর্দ্ধ সেবাতে দ্বিগুণ বিত্ত করি দিবে।
তবে তোমার সব দোষ মোচন হুইবে।
এত শুনি রাজপাত্র মন্ত্রী বোলাইলা।
শ্রীগোম্বামীর আজ্ঞা সব তাহারে
কহিলা।

বলে শ্রীমহাপ্রভুর যত বন্ধন হয়। তাতে দ্বিগুণ করি আমি দিব স্থুনিশ্চয়।

এত শুনি মন্ত্রী তার সনদ লিখিল।
আট মোহরের সঙ্গে বাজা হাতে কৈল।
পাত্র মন্ত্রী সঙ্গেতে গোস্বামী কাছে
আইলা।
মোহর সনদ রাখি চরণে পড়িলা।

বলে বড় পাপী মুই উদ্ধারিহ মোরে।
শরণ রাথহ প্রভূ ঞ্রীপাদ কমলে॥
এত শুনি প্রভূ তারে স্থদয়া করিল।
উঠ রাজা বলি পাদ তার মাথে দিল॥

থেতুরীতে মহোৎসব ঠাকুর মহাশয়।
সাক্ষাতে গৌরাস্ত তথা করিল আলয়।
নরোত্তম আজ্ঞাতে শ্রীরসিক মুরারী।
তৈছে আয়োজিল তেঁহ সাক্ষাৎ
অবতরি।

তাম্রলিপ্ত নর/পাতায় তৈছে মহোৎসব।

শ্যামানন্দ সাক্ষাং তেন বড়ই অপূর্ব। মুরারীর শিশ্য কায়স্ত্কুল বৈরাগী এক ছিলা।

তার নাম রাধাবল্লভ তারে আজ্ঞা কৈলা॥

বলে তুমি রাজাকে শিশু কর গিয়া।
তবে রাজা শিশু হইল সবংশ লইয়া।
ততদিন হইতে মহাপ্রভুর সেব।
বাডিল।

অনেক সামগ্রী লোক লৈয়া ভেটী দিল।

সন্মাসী পলায়া গেল অন্তর্বেদ দেশে।

শ্রীগোস্থামী কিছুদিন বহিল হরিষে।
মহাপ্রভূ যেই পথে নীলাচলে গেলা।
বসিক মুবাবী সেথা বহু শিষ্যু কৈলা॥
মহাপ্রভূ লীলা বর্ণন চৈতন্তমঙ্গলে।
প্রেমে মন্ত হয়া প্রভূ পড়ে ভূমিতলে।

তবে প্রভূ শ্যামানন্দ কাজলী আইলা।
এইমতে রাজ্যে বহু শিশ্য প্রকাশিলা॥
কথোদিনে আইল ১ শ্রীগোপীবল্লভ
পুরে।

দ্বাদশ মহোৎসব কৈলা বড়ই সম্ভাবে।
তবে রথযাত্রা দর্শনে শ্রীক্ষেত্র গেলা।
মুরারী আদি বহু শিন্তা সঙ্গেতে
লইলা।

0

দিন চারি বাদে কানপুরে প্রবেশিলা।
২উদও রায় মহাভয় পাইল দেখিয়।
বহু সৈত্য লৈয়া সঙ্গে তীর চাপাইলা।
মহাক্রোধ হৈয়া সভে আসিয়।
বেডিলা॥

সেই বিদ্ধে তারে শর ফিরি বাজে গিয়া।

উদ্দশু রায় মহাভয় পাইল দেখিয়া॥

বলে এই নারায়ণ সাক্ষাং ঈশ্বর।
অনীতি করিকু তাঁরে মুই হীন পামর॥
এত বলি সর্বজন সঙ্গেতে লইলা।
গলেতে বসন তৃণ মুখেতে লইলা।
তবে শ্রীগোম্বামী পদে সাম্ভাঙ্গ হইয়া।
ক্রফা কর প্রভু বলি ননে সবে গিয়া॥
আমি বড় পাপীমুথ কারে নাহি চিনি।
অজ্ঞানেতে অপরাধ করেছি না জানি।
দয়ার সাগর প্রভু বারেক উদ্ধার।
শ্রীপাদ কমলে শরণ লইকু তোমার।
এত শুনি শ্রীগোস্বামী তারে দয়া

কৈল।

সভক্ত লইয়া সেথা দেদিন রহিল।
তবে উদগু রায় তেঁহ নিজ ঘর হৈতে।
সাতশ অস্টাদশ গুধুড়ি আনিল

ত্রিতে॥

- ১। গোপীবল্লভপুর —গোপীবল্লভপুর মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। দক্ষিণপূর্বব রেলপথে হাওড়া স্টেশন হইতে থড়গপুরে নামিয়া বাসে কুটীঘাট নামিতে
  হয়। তথা হইতে স্বর্ণরেখা নদীর পারে শ্রীগোবিক্লদেবের শ্রীমন্দির বিরাজিত।
  হাওড়া স্টেশন হইতে ঝাড়গ্রামে নামিয়া বাসে কুটীঘাট যাওয়া যায়।
- ২। উদৰে রায় উদৰে রায় বৈষ্ণব বিশ্বেষী পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। প্রভু শ্রামানন্দের করুণায় তাহার শুভবুদ্ধির উদয় হয়। প্রভু শ্রামানন্দ লীলা অন্তে তাঁহার ঘরেই অন্তর্জান করেন।

শ্রীগোম্বামীর সম্মুখে লয়া রাখি কৈল।

দেখিয়া গোম্বামী ৰড় আশ্চর্য্য মানিল ঃ

বহু ভক্তপণ এহু পাপী ঘাত কৈল।
তবে ভূঞা গিয়া পড়ে শ্রীপাদ কমল।
সবংশ লইয়া বলে উদ্ধারহ মোরে।
না জানিয়া ঘাত কৈলু এসব ভক্তেরে।
এই মত বহু স্তুতি প্রণতি করিল।
তবে শ্রীগোস্বামী তারে প্রসন্ন হইল॥
বলে হেন কাজ তুমি না করিছ আর।
সাধু সেবা কর তবে ভবসিন্ধু পার।
তারে শিশ্য কৈল প্রভু শ্রামানন্দ রায়।
সবংশে সেবিল ভূঞা গোস্বামীর পায়।
তবে উদও রায় বহু বিপত্তি করিয়া।
বলে প্রভু সতত থাকহ এথা রয়া॥

তবে ঞ্রীগোস্বামী তারে বহু কুপা কৈলা।

কেলা।
কিছুদিন থাকি প্রভু রেমুনা চ**লিলা।**সেখানেতে যে যে লীলা কৈল
শ্রামানন্দ।

কহিব সকল কথা শুন ভক্তবৃন্দ।

জয় জয় শ্যামানন তুঃথীজন বন্ধু।

অধম তারিহ প্রভু কৃপাময় সিন্ধু।

আমি বড় হীনাচার অজ্ঞান পামর।

অধমেরে কুপা কর দয়ার সাগর॥

শ্যামানন্দ গোঁসাইর চরণ কমল।

শ্যরণ করিয়ে কহি এই মাত্র বল।

সাংক্রেপে করিয়ে অষ্ট্রম দশার

আখ্যান।

ইতি—শ্রীশ্যামানন প্রকাশে তাম্রলিপ্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেবা প্রকাশ ও তাম্রলিপ্ত ময়না, কাজলী ও কানপুর (নৃসিংহপুর) নৃপতিবৃন্দ উদ্ধার নাম অন্তম দশা সম্পূর্ণা।

#### तवस म्ना

জয় জয় শ্যামানন্দ উৎকল জনপ্রাণ। কহিব তোমার লীলা দেহ মোরে জ্ঞান। রেমুনাতে প্রভু গিয়া কৈল বহু লীলা। সেথা শ্রীগোপীনাথ সেবা প্রকাশিলা। আর বিবরণ এবে শুন সর্বজন।
অন্ত কথা না শুনিয়া এথা দিও মন॥
ত্রেতায়া যুগেতে রাম বনবাসে গেল।
সীতা সভী সঙ্গে আর লক্ষ্মণকে নিল:

বুলিতে বুলিতে চিত্রকুটে প্রবেশিলা। সীতা সতী লয়া বটমূলেতে রহিলা। তবে রাম সীতা কাছে কহেন বচন এই একদান আমার শুন প্রিয়োত্তম। দ্বাপবের রূপ কলিযুপে এথা হবে গোপীনাথ নাম আমার অবগ্য হইবে। अभि भीषा ठाकूतानी वालन वहन কেমনে স্বরূপ আমি দেখিব নয়ন। শুনি রঘুনাথ অতি আনন্দ হইল। একই পাযান প্রভু তাহাই আনিল। সীতাকে নয়ন বুজিতে আজ্ঞা কৈলা। প্রভু আজ্ঞা পাই সীতা নয়ন বৃজিলা ॥ তবে শরমূলে লেখেন শ্রীরঘুনন্দন। বলে দেখ প্রাণপ্রিয়ে নয়ন ফেডিয়া। ব্রজেজ নন্দন এই আছেন বসিয়া। রাম আজ্ঞা পাই সীতা নয়ন মেলিল। গোপীনাথ মূর্তি দেখি মূর্চ্ছিত হইল। কতক্ষণে জ্ঞান পায়। চাহিল নিরূপি। কোটি কোটি চন্দ্ৰ জিনি মুখ আছে वााशि।

শ্যাম মেঘকান্তি দিশে অতি মনোহর।
দেখি সীতা অঙ্গ কামবানে থরথর॥
রাম কহে শুন প্রিয়ে জনকনন্দিনী।
সর্বাঙ্গ লিখিত্ব আমি নেত্র লিখ তুমি॥

রাম আজ্ঞা শুনি সীতা ধৈর্য্য ধরিল।
অতি আনন্দেতে তেঁহ নেত্র বানাইল।
তবে গোপীনাথে বটমূলেতে স্থাপিল।
সেখান হইতে তিনজনা চলি গেল।
একদিন বশিষ্ট মুনি সেখানে মিলিল।
বটমূলে মূর্ত্তি দেখি আচম্বিত হৈল।
ধাানেতে জানিল রঘুনাথের নির্মাণ।
দ্বাপরেতে এইরূপ হবে ভগবান।
এত বিচারিয়া মুনি শিষ্যে আজ্ঞা
কৈল।

এই সেবা তোমারে সমর্পণ করা গেল।

মন্দির বনায়া তাহাতে স্থাপিল।
শিশ্য আজ্ঞা করি মুনি অন্তর্ধানে গেল।
রেমুনাতে খ্যাতি শ্রীগোপীনাথ নাম।
মহামহোংসব সেব হৈল সেইন্থান।
কলিযুগে মাধবেন্দ্র পুরীর কারণ।
ক্ষীর চুরি কৈল প্রভু ভক্তের কারণ।
চরিতামৃততে সব আছেন কহিয়া।
সেথা শ্যামানন্দ রায় প্রবেশিল গিয়া।
লোকে জিজ্ঞাসিল গোপীনাথ আছে
কোথা।

দর্শন করিব মোরা কহ আছে যথা। লোক শুনি বলে সত্য ছিল এইখানে।

যবন ভয়েতে গ্রাম ভাঙ্গিল যথনে।

সেইদিন হৈতে নাহি দেখি গোপীনাথ।
শুনি শ্যামানন্দ রায় হইল চিন্তিত।
ভোজন শয়ন আর কিছু না রুচিল।
রাত্রিকালে গোপীনাথ আসি স্বপ্ন দিল।
কনক্ষমপ্ররী শুন আমার বচন।
না করিহ কোন চিন্তা আপনার মন॥
লোকে লৈয়া হাটে চন্তী কহিছে
আমারে।

সিন্দুর দিয়াছে আমার সর্বাঙ্গ শরীরে। আমারে আনিয়া তুমি মন্দিরে

স্থাপিবে।
পূর্ব্বমত করি সেবা আমারে করিবে।
এত ক্কহি গোপীনাথ হইল অন্তর্ধান।
স্থপ্ন দেখি শ্যামানন্দ আনন্দিত মন।
আর দিন প্রাতে গ্রাম্যলোক ডাকাইল।
সবারে লইয়া হাটে প্রবেশ করিল।

সিন্দুর ধুইতে নূর্ত্তি বাহির হইলা। দেখি শ্যামানক প্রভু আনন্দিত হৈলা॥ পঞ্চীর্থ জল লৈয়া স্থান করাইল। মহামহোৎসব করি মন্দিরে স্থাপিল। আর সব রসিক মঙ্গলে বিস্তারিছে। সংক্রেপে কহিনু মুই না কহিও পাছে। যে যে সেবা পরিচর্যা। হইয়াছে সেথা। রসিক মঙ্গলে ১ইছা শুনিবে সর্ববিথা। কিশোর দেবের২ কথন শুনি সাধুজন। শ্রুতিসার গ্রন্থে আছে বিস্তার বর্ণন। জয় জয় শ্যামানন তুঃ বীজন বন্ধ। অধম তারিহ প্রভু নাম কুপাসিন্ধু॥ শ্রামানন ভক্তজনে করি নমস্বার। মুই পাণী হীন মোরে করহ উদ্ধার॥ গ্রীরূপ মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্রেপে কহিয়ে নবম দশার আখ্যান

ইতি — প্রীশ্রামানন্দ প্রকাশে রেমুনাতে প্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ সেবা প্রকাশ নাম নবম দশা সম্পূর্ণা।

<sup>&</sup>gt;। রসিকমঙ্গল ধারেনা নিবাসী রসময়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীজনবল্লভ কর্তৃক বিরচিত। রসিকানন ঠাকুরের মহিমা বর্ণনই এই গ্রন্থের প্রতিপান্ত বিষয়।

২। কিশোরদেব—প্রভু শ্রামানন্দের দ্বাদশ জন প্রধান শিয়ের অস্ততম।

#### म्बर म्बा

জয় জয় শ্রামানন্দ কুপার ভাজন।
জীব উদ্ধারিহ প্রভু দিয়া প্রেমধন।
শ্রীরসিক মুবারী ত্রিভুবন ধন্ত।
অনিরুদ্ধ অবতার সাক্ষাৎ প্রমাণ।
বেমুনাতে তুই প্রভু বহু লীলা কৈল।
যবন শাহাজী আসি দর্শন করিল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাণোবিন্দ।
চবিবশ প্রহর হয় নাম সংকীর্ত্তন।
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে প্রেমমন্ত মন।
শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত নাম আরম্ভিল।
নিতাই গৌরাক দোঁহে প্রেমে নৃত্য

নাম নামী অভিন্ন নিগম সিদ্ধান্ত।
রসিকানন্দের বাণী প্রম অদ্ভূত॥
সপ্তসরা, রামচন্তী, ব্রজ সরোবর।
মাধবেন্দ্রপুরী যথা বিপ্রাম করিল।
গর্গেশ্বর মহাদেব আছেন তথায়।
গৌড়দান্তের শোভা কহনা না যায়।
জীধর স্থামীর স্থানে গমন করিল।
দর্শনমাত্রে ধূলায় গড়াগড়ি দিল।

বলদেব নাম তিনবার উচ্চারিল। মহাপ্রভু যৈছে নরোগুমে প্রকাশিল। হেনমত্তে তুই প্রভু চলিল দক্ষিণে বিরাট রাজার গড় অত্তত কথনে॥ মহাভারতে শমীবৃক্ষ অপূর্ব্ব বর্ণন। দর্শন করিল প্রভু মহাহান্ত মন। সেইদেশে মারুতি কৈল কীচক সংহার। মহাসতী জৌপদীর হুইল উদ্ধার : রাজাপ্রজা সবে আসি প্রভূশিয় হৈল। কৃষ্ণনাম মহিমাতে ক্লেশ দূরে গেল। কতাদিনে নীলগিরি রাজ্যে প্রবেশিল। মর্দরাজ হরিচন্দন > আসি প্রণমিল। পর্বতশোভিত দেশ অতি মনোহর। অপুর্বব গহনরাজি শোভে থর থর। বন্যপশু সিংহ ব্যাঘ্র অহী অগণন। রাজা প্রজা মদে মত্ত অসুরের সম। প্রভু কুপাবলে সবে হৈল কৃষ্ণভক্ত। অনুক্ষণ নাচে গায় হয়। প্রেমে মত। রাজার পাটরাণী আসি চরণ সেবিল। মহাত্যুথ পুত্রশোকে কৃষ্ণ নাম গেল।

। হরিচন্দন—উড়িয়ার রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র—শ্রীচৈতগুতত্তানুসারে —
প্রতাপরুদ্র মহাশয় গজপতি রাজা।
তাহার পুত্র হরিচন্দন মহাশয়।
জগরাথের নিজ ভূত্য মধ্র আশ্রয়।
মহাপ্রভূ গৌড়ে আগমনকালে হরিচন্দন মহাপ্রভূর সেবায় ব্রতী ছিলেন।

নীলগিরি রাজ্যে ধোবশিলা পুণ্যস্থান। অধিকারী স্থাপিল তথা বড

ভাগাবান ॥

সংকীর্ত্তনানন্দে ইসিক চলে সুর্য্যপুরে। শ্যামানন্দে বড় গ্রামে মিলিল সন্থরে। বংশীধন শ্যামা সেবা বলভদ্ৰে দিল। মঙ্গলপুর ভূঞ্যা আসি চরণে পডিল। ভদরকে গিয়া প্রবেশিলা শ্যামানন তথা বলু শিষ্য কৈল শ্রীরসিকচন্দ্র ॥ এই মত দেশে দেশে বহু শিষ্য কৈলা বানপুরে গিয়া তবে প্রবেশ হইলা। যেথা পূর্বের মহাপ্রভু গমন করিল। নবারের এক মুস্থদ্দী সেথা ছিল। জাতিতে কায়স্থ তার নাম হরিহর তার গৃহে প্রবেশিলা শচীর কুমার॥ এক শালগ্রাম সেহ নিত্য পূজা করে। নিযুক্ত ব্রাকাণ দারা ভোগ নিবেদন कर्त ।

তণ্ডল পাঁচ সের নিতা প্রতি ভোগ তরে।

অনেক করিয়া প্রভু বলিল ভাহারে। তুমি অন্ন পাক করি শ্বচ্ছন্দে খাইবে। ঠাকুরের তণ্ডুল থালি ভোগ লাগাইবে।

এই দোষে হস্তী > হবে সবংশ তোমার। এত বলি প্রভূ গেল ক্রোধেতে

অপার ॥

সেইদিন হৈতে তা সবাই হস্তী হইলা। গ্রাম আদি করি সব ভঙ্গ নষ্ট কৈলা। তা मवादत तमिक मुताती প্রবোধিলা। সেই হস্তী মহাভক্ত তাহার হইলা। রসিকমঙ্গলে আছে সব বিবরণ পুনক জি হৈবে বলি না কৈছু লিখন। সেই খানেতে বহু শিষ্য করিল।

মুরারী।

তবে ভক্তগণ লৈয়া চলে ক্ষেত্রপুরী। সেইখানে মিলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়। বহু প্রাম হৈতে লোকে দর্শনেতে ধায় ।

এই মতে পথে প্রভু গমন করিলা। দেশে দেশে প্রারসিক বহু শিষ্য কৈলা।

প্রবেশে হইল সাক্ষীগোপালের স্থানে। দর্শন করিলা গোস্বামী লয়া ভক্তগণে।

রূপ দেখি ভাবাবেগে পুলক শরীর। স্বেদ কম্প গদগদ বচন অস্থির।

১। হস্তী –প্রভূ রসিকানন্দের কুপা প্রান্তির পর তাহার নাম গোপাল দাস তিনি রসিকানন্দের বহু সেবা করিয়াছেন

ক্ষণে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়।
হরি হরি বোলে প্রভূ ভামানন্দ রায়।
বহুলোকে সংঘট্ট হৈল দেখিবারে।
আশ্চর্য্য মানিল দবে বলে হরে হরে।
তবে কিছুক্ষণে প্রভূ স্থান্তির হৈলা।
গোপালসেবক সব আসিয়া নিলিলা।
মালা চন্দন দিয়া তারে প্রসাদ
খাওয়াইলা।

তবে গোস্বামীর বড় আনন্দ হইলা।
গোপাল সেবকে প্রভু বিদায় করিল।
ভক্তগণ সঙ্গেতে সেখান হইতে গেল।
ধীরে ধীরে চলে প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
প্রামে গ্রামে লোক সব দেখিবারে

পঞ্চক্রোশী মধ্যে প্রভু সেদিন রহিলা। রাত্তে জগরাথ আসি দরশন দিলা। আজ্ঞা কৈল শুন ওহে গ্যামানন্দ রায়। প্রামে গ্রামে লোক সব দেখিবারে

ধায় ॥

ধায় ।

পঞ্চক্রোশী মধ্যে প্রভু সেদিন রহিলা। রাত্রে জগরাথ আসি দরশন দিলা। আজ্ঞা কৈল শুন ওহে শ্যামানন্দ রায়। যানে নাহি চড়ি কেন পদে চলি যাও॥ ভোমার ত্বংখ হৈলে মোর হুংখ হয়। মোর অঙ্গ যেই তোমার অঙ্গ এত আজ্ঞা করি অন্তর্ধানে চলি গেলা।

তবে শ্রীগোস্বামী স্বপ্ন চেতিয়া উঠিল।

মুরারীরে স্বথকথা সকলি কহিলা। সেখান হইতে প্রভু প্রভাতে চলিলা 🛭 ভক্তগণ সঙ্গে গেলা আঠার নালাতে। নাম সঙ্কীর্ত্তন করে সবে আনন্দেতে। সেদিন রহিল সেথা প্রভু গ্যামানন। বসিক শেথর সঙ্গে আর ভক্তবৃন্দ। কৃষ্ণকথা রক্তেতে রজনী পোহাইলা। প্রভাতে স্নান সুবিধি সকলি সারিলা । তবে ভক্তগণ কৈল নাম সঙ্কীর্ত্তন মধো নাচে শ্রামানক আনন্দিত মন। সেথা রথে জগন্নাথ বিজয় করিলা। শঙা ভেরী তুন্দুভি বক্ত বাতা হৈলা। সংখ্যা নাহি লোক সবে আছেন পুরিয়া।

নিজগণ লঞা রাজা আছেন দাঁড়াইয়া। আগ্রে বলদেব ভাল প্রজেতে বিজয়। মধ্যেতে সুভদ্রা বিজয়াতে শোভা পায়।

পাছে জগনাথ বিজে নন্দী ঘোষ রথে।

অতি শোভা পায় প্রভূ বড়দণ্ড পথে।

অগ্রে বলভজ স্থভজা রথ চলিলা।
জগন্নাথ রথ তিলর্দ্ধেক না চলিলা।
তবে বহু লোক টানে রথ দড়ি ধরি।
কোনমতে নাহি চলে যেন আছে
গিরি।

তবে রাজা বহু মত্ত করিবর আনি। রথে জোগাইল সেহ না পারিল টানি দেখি রাজা চিত্তে অতি বিশ্বয় হইলা। তবে মুদি রথ গিয়া নিবেদন কৈলা : তারে আজ্ঞা কৈল প্রভু জগত ঈশ্বর। মোর ভক্ত শ্রামানন্দ রসিক শেখর। আঠার নালাতে আছে তারা চুইজন। তারে আন গিয়া সবে ক্ররিয়া যভন। জগন্নাথ আজ্ঞা শুনি মুদিরথ গেলা। রাজা কাছে গিয়া তবে সকলি কহিলা॥ শুনি রাজা আনন্দেতে চলিলা সত্র। যাঁহা আছে শ্রামানন রসিক শেখর॥ চরণে পড়িয়া বহু বিনতি করিলা। দেখি শ্রামানন্দ প্রভু আলিঙ্গন কৈলা। দর্শনে চলিলা তবে লঞা ভক্তগণ। নাম সংকীর্ত্তন করে আনন্দিত মন॥ এইমতে কভক্ষণে প্রবেশ হইলা। জগন্নাথ দেখি প্রেমে বহু স্তব কৈল ॥

রথ পরিক্রমা দিয়া রসিক মুরারী। इति इति विल तथ ठिल माथि कति। তবে ঘড ঘডে রথ সত্তরে চলিলা। একক্ষণে গুভিচাতে প্রবেশ হইলা। দেখি সবলোক বড আশ্চর্য্য মানিল। দর্শন করিতে সবে উৎকণ্ঠে ধাইল। রাজা পাত্র মন্ত্রী লৈয়া চরণে পডিলা। বলে সদা থাক এথা বলিয়া রইলা। এক স্থান ছিল সেথা উত্তম দেখিয়া। সেখানে রহিল প্রভু ভক্তগণ লঞা॥ 'কুঞ্জ মঠ' নাম তার দিল শ্রামাননদ। কিছদিন রৈল সেথা লঞা ভক্তবৃন্দ। একদিন শ্রীগোস্বামী করিছে শয়ন। জগন্নাথ গিয়া রাত্রে দিল দরশন। বলে শুন গ্রামানন্দ আমার বচন। বহু তুঃখ পাইলে আমায় করিতে मर्भन ।

সেইখানে একই বিগ্রহ বানাইবে।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ শ্রীগোবিন্দ নাম দিবে।
সদা সেবা করি সদা করিবে দর্শন।
এত তৃঃখ না আনিবে তোমা তৃইজন।
এত কহি অন্তর্জানে জগরাথ গেল।
শ্রীগোস্বামী স্বপ্নচেতি রসিকে কহিল।
ভবে কিছুক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইলা।
নিজা ত্যজি শ্রামানন্দ রসিকে
ভাকিলা।

আজ্ঞা কৈল জনন্নাথে ভোগ লাগাইব। ছাপ্পান প্রকার ভোগে কৈলি ভরিব। এত আজ্ঞা পাঞা তবে রসিকেন্দ্র।

বহুত সামগ্রী কৈল কি কহিব তায়।
কৈলি ভরিয়া তবে ভোগ লাগাইল।
পঞ্চক্রোশী লোক সবে ভোজন করিল।
যাহার যে যোগ্য দেখি বিদায় করিল।
সবে ভক্তগণে শ্যামানন্দেরে মিলিলা।
কুঞ্জমঠে রসিকেন্দ্র সেবার কারণে।
অধিকারী এক সেথা স্থাপিল যতনে।
দিন পঞ্চ রহি প্রভু আইলা নিজদেশে।
লীলাক্রমে কিছুদিন হইল প্রবেশে।
আম সন্নিকটে যবে প্রবেশ হইলা
আচস্বিতে বংশীধ্বনি পূর্বতে শুনিলা।

छ दव शाभानन हाँ हा जिल शूर्वि जित् । বটমূলে দেখে কৃষ্ণ রাধা আছে সঙ্গে। অন্তর্ধান হৈল প্রভু মুরলী বদন। তবে শ্রামানন্দ রায় হৈল অচেতন ঃ ক্ষণে নাচে হাসে ক্ষণে গড়াগড়ি যায়। হরি হরি বলে প্রভু শ্রামানন্দ রায়॥ এই মত কতক্ষণে হুইল চেতন। বট পরিক্রমা কৈল লৈয়া ভক্তগণ ॥ मिटे पिन देहा विश्वीविष्ठ हेटेल नाम । তবে গিয়া নিজ গৃহে করিল বিশ্রাম। জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তজন বন্ধ। স্থদয়া করিও প্রভু নাম কুপাসিকু॥ শ্রামানক গোসাঞির চরণ কমল। সারণ করিয়া কহি এই মন্ত্রবল। ঞ্জীরপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্রেপে কহিয়ে দশম দশার আথ্যান ॥

ইতি—শ্রীশ্রামানন প্রকাশে গ্রীশ্রীশ্রামানন ও শ্রীশ্রীরসিকানন প্রভূর দক্ষিণদেশে গমন, শ্রীশ্রীজগরাথদেবের রথযাতা দর্শন, কুপ্তমঠ স্থাপন নাম দশম দশা সম্পূর্ণা।

# अकाल्य स्था

জয় জয় শ্রামানন্দ জয় রসিক শেথর । কুপা কর মোরে মুই পাপিন্ঠ পামর । আর দিন প্রভাতে উঠিয়া জ্রীগোন্থনী। প্রাতঃশ্বরণ করেন বসিয়া আপনি।

the sale on the land the

I HE THE DISTRICT POR

সেইকালে মৃত্রিয়া মৃত্রী বাজায়।
সজনিয়ারে পিরীতি রসের রস
বলিয়া বাজায়।

শুনি অচেতন হৈল প্রভু শ্যামানন্দ।
দেখি নাম সঙ্কীর্ত্তন কৈল ভক্তবৃন্দ।
তবে কিছুকালে প্রভু চেতন। পাইল।
'হরি হরি' বোলে বলি উঠিয়া বসিল।
তবে স্থবর্ণরেখা স্নান গেল ভক্তগণ
সঙ্গে।

জলক্রীড়া করে প্রভু হই অতি রক্তে। হেনমতে নদীর মকর মন স্নান সারি। আনন্দে আইল গোঁসাই তবে নিজপুরী॥

এই মত লীলা করে ভক্তগণ সঙ্গে।
অধম তারণ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
একদিন গোসাঞি আছেন বসিয়া।
শিলা কারিগর সেথা প্রবেশিল গিয়া।
তৃইজন মাত্র সেথা আর নাহি কেহ।
মহাশিলা রহিয়াছেন বড়ই বিগ্রহ।
দেখি প্রাগোশ্বামী তারে পুছিতে
লাগিলা।
কোথা হৈতে আইলা কেহ বা আজ্ঞা

শুনি শিল্পীকার বলে শ্রীক্ষেত্র হইতে। গ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা দিল আসিতে এথাতে॥

কহিল কি শ্যামানন্দ রসিকেন্দ্র রায়। আমা দর্শনে আসিতে মহা ছঃখ পায়। এক শিলা লইয়া যাও তুমি সেই
স্থানে।
প্রতিমা গড়িয়া দিবে অত্যস্ত যতনে।
সেইখানে আমি গিয়া আবিভূতি
হৈব।

দর্শনে সকল লোকে মুকতি পাইব॥
এই আজ্ঞা দিল আনায় শুন মহাশয়।
তাতে আমি আসিয়াছি করিয়া
নিশ্চয়।

এত শুনি ঞ্রীগোস্বামী আনন্দ হইল। তবে রসিকেন্দ্রে আজ্ঞা দিল

गामानना।

মদন মূরত্তি শ্রাম নিন্দে কোটি চন্দ্র।
বৃদ্দাবন যোগপীঠে যে রূপ দেখিল।
সেই সদৃশেতে মুরারীরে আজ্ঞা দিল।
শুনি রসিকেন্দ্র দাঁড়াইল হয়। ঠানি।
দেখি শিল্পীকার তবে গড়িল তেমনি।
মহা সৌন্দর্যা নটবর মাধুর্য্যের সিন্ধু।
প্রকাশিল শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মাণ্ডের
পূর্ণ ইন্দু।

মহোৎসব করি তবে মন্দিরে স্থাপিল। । এই সব রসিক মঙ্গলে বিস্তারিলা ॥ বসস্তীয়ার নিকট মছল্র সাহা নাম । মসল্লা ফকির সেহ বড় তেজোবান ॥ ব্যাঘ্র চড়ি আইসে সেহ গোস্বামী দরশনে ।

শ্রীগোপীবল্লভপুরে আনন্দিত মনে॥

এক ভৃত্য কহে আসি গোন্ধামীর কাছে।

ব্যান্ত চড়িয়া এক ফকির আসিয়াছে। প্রাম সন্নিকটে আমি দেখিলা উহারে। বক্তমন সঙ্গে আছে আইসে ধীরে।

এন্ত শুনি ভূবন মঙ্গলে আ জ্ঞা দিল।
নাগরী উদ্ধবে আন ব্যরিতে কহিল।
এথা আগগে নাহি আসে বলিবে
ভাহারে।

ফ কির আনিতে যাবে কই যাই সভরে।
শুনি ভূবন মঙ্গল শীঘ্র গেল চলি।
নাগরী উদ্ধবে গিয়া প্রভূ আজ্ঞা বলি।
কাঁথ বসি দস্ত ঘসে নাগরী উদ্ধব।
বলে কাঁথ চলে ফ কির আনি যাব।
শুনি কাঁথ চলে তবে শীঘ্রতর।
ফ কির আইসে যাঁহা প্রবেশ সত্তর।
দেখিয়া ফ কিরগণ চমকিত হইল।
মছন্দ্রসা কাছে গিয়া ফিরিয়া কহিল।
কাঁথে চড়ি মহাতেজে আসে কোনজন।
কিবা গোস্বামীর শিয়ু না যায় কহন।
শুনি মছন্দ্রসা কহে গিয়া তথ্য কর।
একই ফ কির তবে গেলা শীঘ্রতর।
নাগরী উদ্ধবে সেহ গিয়া জিজ্ঞাসিল।
কোথা হতে আইলা তুমি কেহ বা

শুনি নাগরি উদ্ধব কহেন বচন।
শ্যামানন্দ গোস্বামীর ইহ শিয়জন।
মছন্দ্রসা নিবার কারণে আসিয়াছি।
কোথা আছে মছন্দ্রসা ভোরে আমি
পুছি॥

এত শুনিয়া ফকির শীঘ্র চলি গেল।
মছন্দ্রসা কাছে গিয়া সকলি কহিল।
শুনি মছন্দ্রসা কহে শিয়ে এক গুণ।
গুরু কিবা নাহি হবে স্বয়ং নারায়ণ।
এত শুনি ব্যাঘ্রের পিঠেতে উত্তরিলা।
নাগরীর কাছে গিয়া বন্দনা করিলা।
তবে সেথা হৈতে জ্রীগোস্বামীর কাছে
গেলা।

বন্দন পূজন করি বহু ভেটি দিলা।

কিছুদিন রৈল সেথা অত্যন্ত হরিষে। গোস্বামীরে লৈয়া গেলা বসন্তিয়া দেশে।

সেথা রা**জা** সাগরেন্দ্র শিশু যে হইল।

বহু ধন গ্রাম দিয়া শরণ লইল

বসন্তিয়া গ্রামে এক প্রতিমা স্থাপিল। শ্রীগোকুলচন্দ্র বলি তাঁর নাম দিল।

মহামহোৎসব কৈল ভক্তগণসঙ্গে। কিছুদিন রৈল সেথা নানাবিধ রঙ্গে।।

व्यानम् ॥

শ্রীরসিক মুরারী 'খোয়াস সঙ্গে ছিলা। অধিকারী করি তারে সেখানে রাখিলা। শ্রীগোপীবল্লভপুরে বিজে শ্রামানক। নাম সঙ্কীর্ত্তন করে সব ভক্তবৃন্দ। তবে কিছুদিনে প্রভু থুরিয়া চলিল। শ্রীরাসবিহারী সেবা সেথা পধারিল। শ্রেণা হৈতে ঘেলাড়িতে প্রবেশ হইলা। ভুঞ্যা শিশ্য করি নাড়াজোলেতে চলিলা।

ঞ্জীমদনমোহন সেবা সেথা প্রকাশিল। গঙ্গান্ধান যাইতে পথে বহু শিষ্য কৈল।

গঙ্গান্ধান সারি প্রভ্ শ্রীপাটে গমন।
আনন্দেতে আইল শ্রীগুপন্ত বৃন্দাবন।
পশ্চিম গমনে ব্যান্ত সর্প নিস্তারিল।
স্থানে স্থানে অধিকারী শিষ্য বসাইলা।
বহুদেশে বহু সেবা তার পধারিল।
দেশে দেশে হরিনাম দিয়া উদ্ধারিল।
শ্রীরাস গোবিন্দপুরে রঙ্গে রাস কৈলা।
শ্রীবিনাদ রায় সেবা তথা পধারিলা।
কানপুরে গোন্ধামী উদ্দণ্ড রায় ঘরে।
অর্দ্ধ বংসর তথা রহে তার স্নেহভরে।
পুনঃ শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রবেশিল।
রসিক মুরারীরে গাদীতে সাড়ী দিল।

মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত মনে।
তিন পুরে ধন্ত ধন্ত শ্রামানন্দ নামে গুরু শিয়ে মহারক্তে ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমে মন্ত হৈয়া বুলে মনের তরঙ্গে।
জয় শ্যামানন্দ জয় শ্রীরসিক চন্দ্র।
ক্ষোবে দয়া কর মুঞি ত্রিভুবন মন্দর।
জগৎ তারিলে দিয়া প্রেমের লহরী।
মুঞি হীন মোরে ওহে তার দয়া করি॥
শ্রীরন্দাবন পশ্চিমভাগে এক স্থান ॥
শ্রীসম্প্রদায় গাদী সেহ গলতা নাম।
সেথা মহান্তের নাম হয় সূর্যানিন্দ।
বড় তেজােমণি তিনি প্রেমেতে

বহু ভক্ত লঞা তেঁহ প্রীতে চলিল।
বড়চেলা রঘুদাসে গাদীতে স্থাপিল।
রঘুদাস কহে প্রভু না পারিব আমি।
আর কারে দেখি কহ ভূমি অন্তর্যামী।
আজা ভ্রষ্ট হৈল শুনি মহান্ত
সূর্যানন্দ।
শাপ দিল কুড়ি ভূই হবে আর মন্দ।
এত শুনি বঘুদাস চরণে পড়িল।
বিনতি করিয়া বহু নতি স্তাতি কৈল।
তবে কুপা করি তারে পুনঃ আজ্ঞা
দিলা।
রাম নাম জপ সদা কর সাধু মেলা।

मर्जि ॥

বলৈ আমি একবার জন্মিব পৃথীতে।
দর্শন পাইবে আমার শ্রীক্ষেত্র
চলিতে ॥
পৃষ্ঠে তরোয়ালী চিহ্ন দেখিয়া
চিনিবে।
চরণামৃত পাইলে এই কুণ্ঠ যাবে।
এত আজ্ঞা করি তারে চলে পূর্ব্ব
দিকে।
চৌদ্দ হাজার নাগা আছে তাহার

শ্রীগোপীবল্লভপুরে কিছুদিনে আদি।
প্রবেশিল সূর্য্যানন্দ মহাপ্রেমরাশি।
দেশোয়ালী লোক গিয়া শ্রীগোন্ধামী
কাছে।
বলে বহু বৈষ্ণব এথা আসিতেছে।
শুনি শ্রামানন্দ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি।
আনন্দ হইয়া তবে গেল তারে আনি॥
সূর্য্যানন্দ শ্রীগোন্ধামী দেখিয়া মিলিল।
কোলাকুলি হয়া দোঁহে প্রেমেতে
ভাসিল।

তবে শ্রীগোবিন্দ দরশনে গেল চলি।
ভেটাদিয়া ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি॥
দর্শন করিয়া সূর্য্যানন্দ আনন্দেতে।
বলে ধন্ম ধন্ম রূপ পাই ত্রিজ্ঞগতে॥

এমন মাধুর্য্য মূর্ত্তি কোথা নাই দেখি।
দর্শনে সকল জীবের পূর্ণ করে আঁখি।
এইমত কত্তক্ষণ রহিয়া প্রসংশিল।
তবে শ্রীগোস্বামী তারে বাসা
দেওয়াইল।

সম্পূর্ণ ভোজন করাইল বৈষ্ণবের। পীঠা পানা ক্ষীর আদি কে বর্ণিতে পারে।

কিছুদিন রৈল সেথা মহান্ত সূর্য্যানন।

সর্ব বৈষ্ণব সঙ্গে করিয়া আনন্দ।

একদিন বসিয়া আছেন জ্রাগোস্বামী।
সূর্য্যানন্দ বলে এক দ্রব্য মাগি

আনি।

শ্রীগোস্বামী বলে এই সকল তোমার।
যে ইচ্ছা সেই মাগ নাই কোন ভার।
তবে সূর্য্যানন্দ বলে শ্রীহরি দ্বারেতে।
লড়াই হৈল সব সন্ন্যাসীর সাথে।
মহাগোল দেখি আমি ফিরিয়া চলিল।
সেইখানে পৃষ্ঠে তরোয়ালী কে

এই পাপে পৃথিবীতে একবার আমি। মনুষ্য শরীর জাত করাইব স্বামী।।

मादिन ।।

ুএই কারণেতে মাগি প্রার্থনা করিয়া। বিদিক চাঁদের পুত্র হইব বলিয়া। শুনি শ্রামানন্দ প্রভু কহেন বচন।
আমার কুপাতে হইয়াছে তিন নন্দন।
সেই অবধিতে স্ত্রী জ্যাগ সে করিল।
নহিলে তাহাতে কিছু সন্দেহ না ছিল।
তার পুত্র রাধানন্দ কৃষ্ণগতি আর।
রাধাকৃষ্ণ তেজোবান হঞাছে কুমার।
বড়পুত্র রাধানন্দে শিশ্র আমি করি।
তার পুত্র হও তুমি মানা নাহি করি।
এত শুনি সূর্য্যানন্দ অঙ্গীকার কৈল।
এক কথা আছে আর বলিয়া রইল।
রাধানন্দ পুত্র আর বহুত হইবে।
আমি জাত হৈন্তু বলি কেমনে

জানিবে।
এই তরোয়াল চিহ্ন পৃষ্ঠেতে আমার।
দেখিয়া চিনিবে তবে করি নিরাধার॥
আমার সঙ্গেতে আছে প্রীন্সিংহদেব।
সঙ্গেত মানিয়া তবে এথা পধারিব॥
এইমত কহি তবে কিছু দিনান্তরে
নৃসিংহ রাখিয়া সেথা শ্রীপুরীতে চলে।
কিছুদিনে প্রবেশিল শ্রীক্ষেত্রেভে গিয়া।
বহু মেলা করি সেথা পূজা ভেটা
দিয়া।

কিছুদিন রয়া গেল শ্রীগল্তাপুরী। বহু বৈষ্ণব সঙ্গে প্রবেশ হইলা। নানা সামগ্রী করি ভক্তে খাওয়াইলা।

ठिन ।

সেথা হৈতে শ্রীরামনাথেতে গেলা

তার শিশ্বগণ সব বহু পূজা কৈল। তবে সূর্য্যানন্দ সেথা আনন্দে রহিল। কিছু দিনান্তরে মায়াদেহ ত্যাগ কৈলা। সিদ্ধদেহ লৈয়া শ্রীপাটাতে প্রবেশিলা। শ্রীরাধানন্দ নন্দন হৈয়া জনমিল। মহাহর্ষে সর্বের নয়নানক নাম দিল। দিন দিন হৈতে মহাতেজ প্রকাশিলা। শুরুপকে দ্বিজরাজ যেমনি হইলা । সেই মত কিছু দিনান্তর গেলা চলি। তবে রঘুদাস সূর্য্যানন্দ কথা ভালি। শ্রীক্ষেত্র দর্শনে চলে আনন্দিত মনে। পূৰ্ববক্থা ভাবি মনে চিফে সৰ্ববজনে॥ এইমতে কিছ দিনে পুরী প্রবেশিলা। সেথা হতে রমনাথে দর্শনে চলিল। কতদিনে সেতৃবন্ধ দর্শন করিল। সেথা হতে রঘুদান ফিরিয়া চলিল। শ্রীগোপীবল্লভপুরে আসি প্রবেশিলা। ত্রীগোবিন দর্শন করিয়া বাসা কৈলা। রসুই না করি কৈল প্রসাদ ভোজন। কিছু দিন রৈল সেথা আনন্দিত মন। একদিন নয়নানন্দ গেলা স্থান করিতে। পৃষ্ঠে চিহ্ন দেখি রঘুদাস ভাবে চিতে। বলে এইখানে আমার সংকেত मिनिन।

নিশ্চে সূৰ্য্যানন্দ এথা আসি জাত

देश्न।

এত কহি নয়নানন্দ স্নান কাছে গেলা।
চরণামৃত পাইয়া পরিক্রেমা কৈলা।
মহাপ্রেমে মহানন্দে নতি-স্তৃতি কৈল।
সেইদিন হৈতে তার কুষ্ঠ দূর হৈল।
তবে নয়নানন্দে নিজ পরিচয় দিল।
পূর্ব্বকথা কহাা সর্ব্ব আনন্দিত হৈল।
কিছুদিন থাকি গলতাতে প্রবেশিল।
মহান্ত হইয়া সেথা গদীতে বসিল॥
জয় শ্রামানন্দ জয় রসিকেন্দ্র চন্দ্র।
তোমার বংশেতে যত বন্দো তার পদ।

তারিল।

এই সব লীলা প্রভুর বিস্তারিল।

মুই হীন পাপী মন্দ ছুই ছুরাচার।

কুপা করি তার মোরে এ ভব সংসার।

শ্রামানন্দ গোসাঞির চরণ কমল।

স্মরণ কয়িয়া কহি এই মাত্র ৰল।

শ্রীরপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।

সংক্ষেপে কহিয়ে একাদশ্য দশার

আখ্যান 1

রাধাকৃষ্ণ সাজা পাঞা উৎকল

ইতি— জ্রীশ্রামানন্দ প্রকাশে জ্রীগোপীবল্লভপুরে জ্রীগোবিন্দ প্রকাশ, মুরারী, গাদী সমর্পণ, মহান্ত স্থ্যানন্দ মনোভিষ্ট পূরণ নাম একাদশ দশা সম্পূর্ণা।

#### वाहण हणा

জয় জয় শ্যামানন ভক্তজন বন্ধু।
কুপা কর মোরে প্রভু নাম কুপাসির্ধু।
একদিন রসিকটাদেরে আজ্ঞা কৈলা।
পূর্ব্বদিশা যাব আমি বলিয়া বইলা।
শুনি শ্রীরসিকানন বলেন বচন।
যেই ইচ্ছা কর সেই কে করে টালন।
তবে শ্রীগোস্বামী পালম্বীতে বিজে
কৈল।

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

HER THE PART OF

বহু বৈষ্ণব সঙ্গে ঘিরিয়া চলিজ ।

নাম সঙ্কীর্ত্তন হরি হরি ধ্বনি আর ।

কি উপমা দিব তার পুরল সংসার ।

যে গ্রামে প্রবেশ হয় প্রভু শ্যামানন্দ ।
ভেটি পূজা দিয়া লোক প্রেমেতে

আনন্দ ।

এক দগুৰতে তিঁহ হাসি মালা দিল। তবে ১সাক্ষীগোপালেতে প্ৰবেশ

इट्टेन ॥

দেখি গোপীনাথ পূর্ণ আনন্দ হইল।
অভিরাম গোস্বামীরে লয়া মালা দিলা॥
সেথা হৈতে গেলা জগনাথ দরশনে।
কিছুদিন রৈল সেথা আনন্দিত মনে।
তবে সেথা হইতে চলে কিছু দিনান্তরে।
প্রবেশ হইল অভিরাম যে ২প্রামেরে।
ষোলশান্দী কাষ্ঠ তুলি বংশী কৈল।
আশ্চর্য্য মানিলা লোক বহু সেবা
কৈল।

তবে গোপীনাথ পূজা এথা পধারিলা। সেইদিন হৈতে এইখানেতে রহিলা। একদিন গোপীনাথ ভোগ লাগাইল। ভোগ তুলিয়া পূজারী স্নানেতে

চলিল।

একই মার্জারী ছিল প্রসাদ খাইলা।

মন্দিরের কাছে ব্রাহ্মণের ঘরে ছিলা।

তার পুত্র নাতি বহু কুটুয়াদি জন।

তার ঘরে গ্রামযাজী বরে সর্বজন।

তার শান বধু করে রম্বই মার্জন।

কুটুয়রে দিয়া স্নানে করিল গমন।

আপনার পত্র পাড়ি রাখিয়া চলিল।

সেই বিল্লী আসি বধু অনে মুখ দিল।

স্নান সারি বধু অন্ন ক্রিল ভোজন।

ভক্ষমাত্রে কৃষ্ণপ্রেম হৈল উদ্দীপন।

উৎকলের বালেশ্বর স্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। বাসে বা রিক্সায় যাইতে হয়। শ্রীগোপীনাথ দেবের বিবরণ বিষয়ে শ্রীচৈতন্ত মঙ্গলের মধ্য থণ্ডের বর্ণন যথা—

মহাপুরী রেম্নাতে আছেন গোপাল। পুর্বে বারাণসী তীর্থে উদ্ধব স্থাপিল। দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার। ব্রাহ্মণের কুপাছলে এথা আচম্বিত।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর জন্ম ক্ষীর চুরি করিয়াই ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে প্রসিদ্ধ হন।

া সাক্ষীগোপাল সাক্ষীগোপাল উৎকলের কটকে বিরাজিত। শ্রীগোপাল দেব শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে বড় বিপ্রের বাক্য রক্ষা ও ছোট বিপ্রের অনুরোধক্রমে বৃন্দাবন হইতে শ্রীবিগ্রহ স্বরূপে উৎকলে আগমন করত; সাক্ষী প্রদান করিয়া-ছিলেন। তদবধি সাক্ষীগোপাল নামে প্রাসিদ্ধ।

২ যে গ্রামেরে—খানাকুল কৃষ্ণনগরে।

ফণে হাসে নাচে কাঁদে ভূমে গড়ি যায়।

বাতুল হইয়া দাণ্ডে দাণ্ডেতে বেড়ায়॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিতে বহু চিন্তা কৈল।
ভূত লাগিয়াছে বলি গুঝা লাগাইল।
তিন দিন গেল তবে ভাল না হইল।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিত্তে বিস্ময় মানিল।
একদিন অভিরাম পুছে ব্রাহ্মণেরে।
তোমা বধু কি হইছে কহিবে আমারে।
ভানিয়া ব্রাহ্মণ বলে গোঁসাইর কাছে।
আমার বধুরে কিবা ভূত লাগিয়াছে॥
হাসে নাচে গড়ে ভূমে বাতুলের মত।
কিবা কেহ ভ্রম করে কিবা লাগে ভূত॥
ভিনিয়া গোস্বামী বলে ভূত না

এমত চেষ্টাতে জানি কৃষ্ণপ্রেম হয়।
প্রাদ্ধের তণ্ডুল যদি তোমা ঘরে থাকে।
তার অন্ধ করি তৃমি খাওয়াইবে তাকে।
তবে সে বাতুল তার ভাল হয়া যাবে।
পূর্ব্ব মত হয়া তোমা ঘরেতে থাকিবে॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ শীঘ্রতরে চলি গেলা।
গোঁসাইর আজ্ঞা পালি সেইমত দিল।
দেখিরা ব্রাহ্মণ মনে আনন্দ হইল।
সবংশে লইয়া গোলামীর কাছে গেল।
বিনতি হইয়া কিছু প্রার্থনা করিল।

বলে কি কারণে এই স্বাজ্ঞা কর মোরে।

ভক্ষমাত্রেতে বাতুল ত্যাগ হৈন তারে। শুনিয়া গোসামী ক্হে বাতুল সে নয়। কিবা কারণেতে তার কৃষ্ণপ্রেমে হয়। প্রেত ভক্ষা তণ্ডুলেতে অর যবে খায়। কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি যত তার হৈতে যায়। শুনিয়া ব্রাক্রণ বলে সদা মোর ঘরে। প্রেত তণ্ডুলের অন্ন সবে ভক্ষ্য করে। কৃষ্ণপ্রেমে দূর হয় বলিয়া না জানি। ত্রাহি কর এবে মহাপাপী জন আমি। এত কহি গোস্বামীর চরণে পড়িলা। বহু নতি-স্তুতি করি শরণ পশিলা। শুনি অভিরাম শিষ্য করিল তাহারে। গ্রাম যাজী ছাড়ি সেবা করে গোসামীরে॥

কিছু দিনান্তরে তারে পূজারী করিল। এবে অধিকারী সেহ ব্রাহ্মণ হইল। এই কথোপকথনে সেদিন সেখানে। ভক্তে লৈয়া শ্রীগোস্বামী আনন্দিত

আৰু দিন ধর্মাশীল কায়ন্ত দেওয়ান। বিনতি চইয়া লয়া গেল নিজস্থান।

यत्न ।

বল ভেনি পূজা দিয়া দশুবৎ কৈল। নানাদি সামগ্রিতে ভোজন করাইল।

যক্ত করে তার ঘরে অনেক ব্রাহ্মণ। দেখি জ্রীগোম্বামী করে আনন্দিত মন। সেথা যজেশ্ব বামচত্র বোস নাম। ধার্মিত পণ্ডিত বিধি মহা বিজ্ঞমান। তিনি কহে ব্রাক্ষণেরে আন বৈশ্বানর। যজ্ঞের কারণে বিপ্রে গেল শীঘতর শ্রীগোস্বামী সঙ্গে ছিল ভূবন মঙ্গল। ব্রাহ্মণের চাঁহা তিনি করিল উত্তর। অগ্নি কি করিবে কহ শুনি আমি। ব্ৰহ্ম অগ্নি বিনা যজে আৰু নাহি জানি। বিপ্র কহে, কলিযুগে ব্রহ্ম অগ্নি কোথা। ভূবন মঙ্গল কছে ব্রহ্মতেজ যথা। কুষ্ণমন্ত্ৰ সিদ্ধ হইলে সব সিদ্ধ হয়। এত শুনি বিপ্র কোপ করি তারে কয়। বলে সতা বৈষ্ণব যদি হবে তুমি। ব্ৰহ্ম অগ্নি দেখি সত্য মানি তবে আমি ॥

শুনি ভুবন মঙ্গল শীঘ্র চলি গেল

ফুঁক মাত্র ব্রহ্ম অগ্নি প্রকাশ করিল।

দেখি বিপ্রগণ সবে আশ্চর্য্য মানিল।

স্বয়ং নারায়ণ বলি প্রণাম করিল।

নতি স্তুভি করি কর যুড়ি দাঁড়াইল।

শিশ্য হৈতে ইচ্ছা তারা সকলি করিল।

তবে ভুবন মঙ্গল তারে কহে বাণী।

আমা প্রভু শ্যামানন্দ তাঁর দাস আমি।

শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বিচারিল নবে।

শিশ্য এত তেজ, গুরু কিবা নাহি হবে।

এত কহি ভূবন মঙ্গল সঙ্গে গেল। ত্রীগোস্বামীরে ভবন বাতাইয়া দিল। দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ দশুবং কৈলা। শিশ্য হইতে ইচ্ছা তারা সকলি করিলা ॥ বলে ঐাগোষামী শিশু বট তুমি কার। ব্রাহ্মণ কহেন শুন বচন আমার। শ্রীপণ্ডিত ঠাকুরের ঘরে শিষ্য আমি। তোমা সম আর নাই দেখি শুন স্বামী। শুনি প্রাগোমামী তাঁরে বলেন বচন। এক স্বর হৈল তোমার আমার মিলন। সদা রাধাকৃষ্ণ ভজ না কর (হলন। পুরণ করিবে প্রভু তোমা প্রাণমন । ্রত শুনিয়া ব্রাহ্মণে আনন্দ বাড়িল। ল্রাগোস্বামীর চরণেতে সর্কের প্রণমিল। নিজ কাতে গেলা সবে হইয়া আনন্দ। দেওয়ান পূজিল গো স্বামীর পদদ্বন্দ্ব। জয় জয় শ্যামানন পতিত পাবন। অধমে তারিহ প্রভূ দিয়া কুপা ধন॥ মুই হীনজন মোরে করিহ উদ্ধার। পদরেণু দিয়া তার এ ভব সংসার। শ্যামানন গোঁসাইর চরণ কমল। মরণ করিয়া কহি এই মাত্র বল ॥ শ্রীরপমপ্রবীর পাদপদ্মে করি ধ্যান। সংক্ষেপে কৃহিয়ে দ্বাদশ দশার

আখান॥

ইতি—শ্যামানন প্রকাশে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুদ্বয়ের পূর্ব্বদেশে গমন, অভিরাম ঠাকুর মাহাত্ম্য বর্ণন নাম দ্বাদশ দশা সম্পূর্ণা।

### নুয়োদশ দশা

জয় জয় শ্রামানন্দ দয়ার অবধি।
গঙ্গান্ধান বিজে কৈল হুইগণ সাধি॥
পথেতে যাইতে প্রভু যত লীলা করে।
মন্থয় হইয়া কেবা তা বর্ণিতে পারে।
রিসিক শেখর মোরে যেই আজ্ঞা করে।
সেই আজ্ঞা প্রতিপালি লিখেছি
পাত্তেরে।

এবে কহি চিঞ্চিড়াতে যে লীলা
করিল।
এক ধর্মবান কায়স্থ সেথানেতে ছিল॥
শ্রীগোস্বামীর পদে তার আগ্রহ
বাড়িলা।
আপনার প্রামে শ্যামানন্দে লঞা

বক্ত দ্রব্য করি কৈলা চরণ বন্দন। অতি আনন্দিতে প্রেমে উছালিল নানাদি সামগ্রী লৈয়া পাক করাইল। সম্পূর্ণ ভোজন প্রভু ভক্ত সঙ্গে কৈল।

মুখ পাথালিয়া করে তামুল ভোজন।
এই মতে রাত্র হইল করিল শায়ন।
প্রভাতেতে গঙ্গাম্মান করিল প্রান।
ভক্তগণ সঙ্গে আর যত পুণ্যবান॥
গঙ্গাম্মান সারি প্রভু কুলেতে উঠিল।
বহুত সামগ্রী কিনি ভোগ লাগাইল।
সম্পূর্ণ ভোজন তারা আনন্দে
করিলা।

मन ॥

গেলা ।

ভৌজন সারিয়া কৈল নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে শ্রামানন্দ আনন্দিত মন॥
এইমতে কতক্ষণে নিশি ভোর হৈল।
ভক্তগণ লৈয়া প্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
স্নান সারিয়া সর্বে কৈল প্রসাদ

সম্পূর্ণ ভোজন কৈল আনন্দিত মন।
চন্দননগরে শ্রামানন্দ উপ্নীত।
রসিক মুরারী সহ আর যত ভ্তা।
বুড়া শিব্তলা তথা মহাপুণান্থান।
শ্রামানন্দ ভক্তসহ যথায় বিশ্রাম॥
গঙ্গাতটে রাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি
প্রকাশিল।

ভিক্ষা করি মহোৎসব কীর্ত্তন আরম্ভিল॥

চিবিবশ প্রহর হয় নাম সংকীর্ত্তন।
ম্যুক্ত যবন যত ছিল সবে হাই মন॥
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী প্রবাহিত যথা।
মুক্ত ত্রিবেণী> নাম পুণ্য ভক্তগাথা॥
ভক্তগণ লঞ্যা প্রভু বিজয় করিল।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি নাম আরম্ভিল।
আই প্রহর কৃঞ্চনামে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল।
দিধিযাত্রা পদরসিক কৌতুকে রচিল।

ত্রিবেণী চন্দননগরে অপূর্ব্ব মিলন।
গঙ্গাকুলে যত পাট না যায় গণন।
গ্যামানন্দ আমন্ত্রণে সবার আনন্দ।
দেবা করি ধন্য কৈল শ্রীরসিকানন্দ।
এই মত লীলা করে শ্যামানন্দ রায়।
বিদায় মাগিরা সবে নিজ স্থানে যায়।
দেথা হতে শ্রীগোস্বামী করিল গমন।
পথেতে আসিতে শিন্তু কৈল বহুজন।
কিছুদিনে শ্রীপাটেতে প্রবেশ হইলা।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু নানা লীলা কৈলা।
শ্রীগোপীবল্লভপুর হৈতে কিছু
দিনাস্ভরে।

গমন করিল শ্রামানন্দ ব্রজপুরে।
বনপথে গেল প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
কত বন কন্দরাদি দেখি নানারঙ্গে।
কত নদনদী কত পার হঞা গেল।
ব্যাঘ্র আদি জীব সব অপার দেখিল।
এইমত চলে প্রভু শ্রামানন্দ রায়।
বন দেখি চিত্তে প্রভু বড় সুখ পায়।
একদিন পথে তুই ব্যাঘ্র বসিয়াছে।
বৈষ্ণব দেখিয়া ব্যাঘ্র আসে তার
কাছে।

১। মুক্ত ত্রিবেণী — ত্রিবেণী হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া — কাটোয়া রেলপথে ব্যাপ্তেলের এক ষ্টেশন পরেই ত্রিবেণী রেল ষ্টেশন। ইহার দক্ষিণে কিছুদূরে চন্দননগর বিরাজিত। দেখি গ্রামানন্দ প্রভু আগুসার হৈলা। আস আস বাপু বলি তারে আজ্ঞা কৈলা॥

গোস্বামীরে দেখি ব্যাত্ম দশুবং কলা।

দর্শন মাত্রকে তার আনন্দ বাড়িলা।

শ্রীগোস্বামী বলে হরি হরি বল তুমি।
শুনি ব্যাঘ্র দণ্ডবং করি পুনপুনি।
সেথা হৈতে শ্রামানন্দ পথে চলি

যায়।

ময়্র কোকিল আদি পাছেতে গুড়ায়।
বরাহ হরিণ সব দেখে স্তন্তীভূতে।
এই মতে চলি গেল শ্রীবৃন্দাবনেতে।
শ্রীজীব গোম্বামী কুঞ্জে গিয়া
উপ্তরিলা।

তথা হৈতে ঞ্রীগোবিন্দ দরশনে গেলা।
দর্শন করিয়া তিঁহো প্রেমাবেশ
হইল।

হরি হরি বলি প্রভু নাচিতে লাগিল।
তার গোপানাথ আর মদন মোহন।
এইমত সর্ব্ব ঠাকুরের কৈল দরশন।
বন পরিক্রমা কৈল শ্যামানন্দ রায়।
কত লোকে গোস্বামীর দরশনে যায়।
বলে ব্রজ্বাসী লোক এই শ্যামানন্দ।
যাহার সেবাতে হইল শ্যামার

वानम ॥

এই বলি নিত্য প্রতি দরশন করে।
নানাদি সামগ্রী লৈয়া ভেটি পূজা
করে।

একদিন ভরতপুর রাজ্য বৃন্দাবনে। আনন্দেতে চলে ঞ্জীগোম্বামী

प्रवात ।

ঞ্জীব গোশ্বামী কুঞ্জে প্রবেশ হইল।

শ্যামানন্দ দেখি রাজা প্রেমেতে ভাসিলা।

বলে ধন্ত শ্রামা তোমার মহিমা।
যারে রাধা কুপা করি দিল পদচিকা।
আজি বড় পুণ্যদিন আমার হইলা।
তোমার চরণ দরশন ভাগ্যে হইলা।

বহু স্তুতি করি বহু দশুবং কৈল।
দেখি শ্রামানন্দ প্রভূ আনন্দিত হৈল।
প্রার্থনা করিয়া রাজা বলে শোন

शाका पटन स्नाम स्नामी।

সেবার কারণে কিছু আজ্ঞা কর তুমি।
শুনি শ্রীগোম্বামী তারে বলেন বচন।
এক কুঞ্জের কারণে আছে মোর মন।
আজ্ঞা শুনি রাজার বড় আনন্দ

इरेना ।

'ছটিঘরা' গ্রামসেবা কারণেতে

मिना ॥

তবে খ্যামানন্দ তারে আলিঙ্গন দিল। সেথা হৈতে রাজা তার মন্দিরে চলিল॥

কিছুদিনে শু।মানন্দ গেল জয়পুরে। আনন্দেতে প্রবেশিল রাজার মন্দিরে।

দেখি রাজা গোস্বামীর চরণে প্রণমিলা।

নতি স্তুতি করি বহু প্রেমেতে ভাসিলা।
তার ভক্তি দেখি সেথা শ্রামানন্দ রায়।
কিছুদিন সঙ্গে রহে তো গুহায়।
নিত্য প্রতি মহোৎসব করে
আনন্দেতে।

কভূ মহাপ্রেমে হয় গ্রীগোস্বামী চিতে। দেখি রাজা মহাভয়ে চরণ পৃজিলা। সেবার কারণে সে শ্রামলী গ্রাম দিলা।

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্জন।
নক্তথাম বর্ষণি প্রভু করিল দর্শন।
বহু শিশ্য প্রেমে মত্ত না যায় হৃথন।
সেথা সেবা প্রকাশিলা মহাদ্রষ্ট মন॥
বন উপবন আদি চৌরাশী

ক্রোশেতে।

যত কুণ্ড যত কুঞ্জ ঘুরে আনন্দেতে।

বজবাসী বনবাসী যত কুঞ্চজন গ্রামানন্দে দেখি সবার হরষিত মন ॥

তবে কিছুদিনে প্রভু আইলা বৃন্দাবন। রাধাকৃষ্ণ দরশন করে হর্ষ মন। এই মতে কতদিতে গেল বৃন্ধাবনে। নানা লীলা করে প্রভু আনন্দিত मत्न । সেথা হৈতে গৌডদেশে করিলা গমন। মালদত্তে প্রবেশিলা আনন্দিত মন। সেখান হইতে অম্বিকাতে প্রবে**শিলা**। মহাপ্রভু দরশনে প্রেমে মন্ত হৈলা। ভেটা পূজা দিয়া লক্ষ দণ্ডবং কৈল। প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িয়া রহিল ॥ কিছুক্মণে উঠি প্রভু করে দরশন। রূপ দেখি খ্যামানন আনন্দিত মন। সেথা হৈতে গেলা গ্রাহ্রদয়ানক স্থানে। ভেটী দিয়া দশুবৎ করে হর্ষ মনে। অঞ্ পুলন্দিত প্রেমে নয়ন যুগল। তবে শ্রীসুদয়ানন্দ করে তারে কোল।

আলিজন করি তবে বহু প্রশংসিল।

ধন্য শ্যামানন নাম বলিয়া বলিলা।

কথোদিন রহিল সেথা প্রভু শ্রামানন।

বিদায় মাগিল তবে মনের আননদ।

সেথা হৈতে খ্যামানক গমন করিল।

বহুদিনৈ গিয়া বগড়ীতে প্রবেশিল।

কৃষ্ণ রায় দরশন করি প্রেমে মন্ত।
নাম সংকীর্ত্তন করে আনন্দিত চিত্ত॥
সেথা সেবা অধিকারী প্রসাদ খাওয়া
হৈল।

দেখি রাজা গোশ্বামী বাড়িতে লৈয়া ্লাক্তিক ক্ষা

বহু,পূজা করি রাজা মহোৎসব কৈল। সেবার কারণে গোস্বামীরে গ্রাম দিল॥

গ্রাম নাম দিল প্রভু শ্রামানন্দপুর।
সেথা লোক ছাই বড় কি বিবা অস্তর।
কিছু দিন বৈল সেথা প্রভু শ্রামানন্দ।
ছাই পিষেধিল সবলয়া ভক্তবৃন্দ।
বহু দ্রব্য দিয়া রাজা গোস্বামী চরণে।
বগড়ী হইতে প্রভু গেল ভাট ভূমে।
সেথা রাজা শুনি বহু আনন্দ হইল।
বহু সৈত্য সঙ্গে গোস্বামীরে লৈয়া
গেল॥

নিজ গৃহে লয়া প্রভূর চরণ পৃজিলা।
চরণামৃত পায়া প্রেমেতে ভাসিল।
সবংশ লইয়া রাজা গোস্বামীর কাছে।
শিষ্য হৈল সবে গিয়া মনের হরিষে।
এক নিবেদন কৈল শ্রামানন্দ স্থানে।
বলে পূর্বের এক রাজা ছিল এই
খানে।

বৈষ্ণব এক আইল তার সনিধান স্থা মহাতেজোবান তিনি যেমন ঈশান 🕫 তারে অপমান কৈল রাজী ছুন্টমতি।
ক্রোধ হৈয়া বৈষ্ণব উঠিলা তড়িতি।
শাপ দিল ব্যান্ত রাজা ভূঞ্জিবে
তৌমার।

এত ব<mark>লি গেল তিঁহ ক্রোধেতে</mark> অপার ।

সে অবধি ব্যান্তভয় সেখানে হইল।
বহু গ্রাম জন প্রজা উজাড় করিল।
শুনিয়া গোস্বামী তবে তারে কুপা
কৈলা।

আজু হৈতে ব্যাঘ্ৰভয় না হবে বলিলা।

পুন যদি ভক্ত ঠাই জোহ যে করিবে। এই ফলে রাজ্য নিষ্ট হবে সৈ

জানিবে ।

সেইদিন হৈতে ব্যাঘ্রভয় দূর হৈল ॥
বলরামপুরে এক অধিকারী স্থাপিল ।
বহু প্রাম দিল রাজা বহু পূজা কৈলা।
কিছুদিন শ্রীগোস্বামী সেখানে
রহিলা।

এইমত লীলা করে প্রভু শ্রামানন । সঙ্গেতে আছেন তার বক্ত ভক্তবৃন্দ। মোরে দয়া কর প্রভু মুই বড় মন্দ। না জানি তোমার লীলা বিষয়েতে

অন্ধ ।

চক্ষু কাম দেহ মোরে দয়ার সাগর। কুপা করি ভার প্রভূ এ হীন পামর। শ্রীরপ মঞ্জরীর পাদপদা করি ধ্যান।

আনন্দে রচিল ত্রয়োদশ দশার

আখ্যান॥

ইতি শ্রীশ্রামানন্দ প্রকাশে গঙ্গাস্থান, বনপথে ব্রজধাম গমন, অম্বিকা দর্শন, বগড়ী ও ভট্টভূম উদ্ধার নাম ত্রয়োদশ দশা সম্পূর্ণ।

## हर्ष्य प्रमा

জয় জয় শ্রামানন্দ দয়ার সাগর।
কুপা কর মোবে প্রভু সর্কের ঈশ্বর॥
কোমতে শ্রামানন্দ ভট্টভূমি দেশে।
বিফুপুর রাজা সেথা পাইল উদ্দেশে॥
বহু লোক ভেজি রাজা বিনতি
করিল।

কুপা করি মহাপ্রভু বিষ্ণুপুরে গেল। গ্রামের নিকট গিয়া প্রবেশ হইলা। ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু নৃত্য আরম্ভিলা। নাম সংকীর্ত্তন করে মহামত্ত রঙ্গে। হরি হরি বলে সবে প্রেমের তরঙ্গে॥ গ্রামের সব লোক শুনি কংকণ্ঠে ধাইল।

কিবা মহাপ্রভু আসি পুন; জাত হৈল।
এই মত কহি লোক চলে দরশনে।
আচার্য্য প্রভু শুনিয়া ভাবে মনে মনে।
বলে ধন্য শ্যামানন্দ তোমার মহিমা।
রাই কুপাপাত্র তুমি কি কহিব সীমা॥

১ আচার্যা প্রভ্— শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বর্জমানের চাকুন্দীতে অবস্থিত হয়। পিতা গদাধর চক্রবর্ত্তী, মাতা লক্ষীপ্রিয়া যাজিপ্রামে মাতুলালয় পঞ্চম বর্ষ বয়সে শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি ঠাকুরের সহিত্ত মিলিত হন পিতার অদর্শনে মাতাকে মাতুলালয়ে রাখিয়া নীলাচল গমন করেন পথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্জান শুনিয়া বিরহে ব্যাকুলিত হন। নীলাচল গিয়ন গোড় পরিকর সহ মিলিত হন এবং গদাধর পণ্ডিত সমীপে শ্রীমন্তাগবত অধ্যয়ন অভিলাষ করেন। কিন্তু গ্রন্থ আনেয়নের জন্ম শ্রীথণ্ডে আসেন এবং পরে গদাধর পণ্ডিতের অন্তর্জান সংবাদ প্রাপ্ত হন। শীবিষ্ণুপ্রিয়ার কুপা লাভ, দাস গদাধর সমীপে নিজ অপরাধ খণ্ডন করতঃ শান্তিপুর খড়দহ হইয়া খানাকুলে অভিরামের সহিত মিলিত হন তথায় তভিরামের কুপাশক্তি লাভ করিয়া

এত বিচারিয়া মনে আচার্য্য গোঁসাই। শ্রামানন্দ আনিতে চলেন হর্ষ হই। আচার্য্য দেখিয়া প্রভু শ্রামানন্দ রায়। পরস্পারে ছইজনে মিলিল তথায়। হেনমতে ছই গোঁসাই ভাসে প্রেম

জলে। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়া। নাচে কুতৃহলে।

শ্রীগোস্বামীকে আচার্য্য লইয়া গেল ঘরে।

বহুত সামগ্রী দিল কে বর্ণিতে পারে। ভোজন সারিয়া ছই একান্ত হইল। কৃষ্ণকথা প্রসক্তেে রাত্রি শেষ হৈল॥ স্নান পূজা সারি ছই গোঁসাই বসিলা। রাজা বীর হাষীর দুর্শন আসি কৈলা॥ পাত্র মন্ত্রী লঞ্যা রাজা মহাপ্রেমভর।
দর্শন করিয়া ভাসে আনন্দ সাগর।
বলে মোর গৃহে প্রভু করিহ বিজয়।
শ্রীচরণ রজ দিয়া পাপ কর ক্ষয়।
এত বলি নিজ গুরু চরণে পড়িলা।
শ্রামানন্দে লয়া চল বলিয়া বলিলা।
শ্রামানন্দ হস্ত ধরি উঠিল ভড়িতি॥
আচার্য্য গৃহ হৈতে রাজবাড়ী এক
ক্রোশ।

একদণ্ডে প্রবৈশিল হয়া বড় ভোষ।
গ্রীমদন মোহন মন্দিরে চলি গেলা।
দর্শন করিয়া প্রেমে গদগদ হৈলা।
পূজারী আনিয়া মালা প্রদাদী চন্দন।
ছুই গোসামীরে দিলা আনন্দিত মন।

বৃন্দাবনে গমন করেন। পথে শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ ভট্ট ও "ভূগর্ভ গোস্বামীর অন্তর্জান সংবাদ প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর চরণাশ্রয় ও শ্রীজীব গোস্বামীর আমুগত্যে ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে শ্রামানন্দ ও নরোত্তমসহ মিলিত হইয়া গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আসেন। বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর কুপা করিয়া তাঁহার মাধ্যমে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করেন। শ্রীনরহরি ঠাকুর ও গৌড় ভক্তগণের অনুরোধে শ্রীসম্বরীজি গৌরাঙ্গপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। তিন পুত্র বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ, গীত গোবিন্দ, হেমলতা, কাঞ্চনলতিকা ও কৃষ্ণপ্রিয়া নামে তিন কতা। ছয় চক্রবত্তী ও অন্ত কবিরাজ প্রমুখকে দীক্ষা প্রদান করতঃ অগণিত জীবনে কৃষ্ণ প্রেম দান

সেথা হৈতে রাজগৃহে গমন করিল।
উত্তম আসনে ছুই গোস্বামী বসিল।
তবে রাজ। গোম্বামীর পাদ
পাথালিলা।

চরণামৃত পাইয়া আনন্দে ভাসিলা।
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা শ্রীচরণ তলে।
প্রেমে গড়াগড়ি যায় মহাকুতৃহলে।
শীতল মনহিঁ রাজা করাইল লয়া।
অধরামৃত পাইল কৃতকৃত্য হয়া।
তবে তুই গোস্বামী সভাতে বিজে
কৈলা।

বলুলোক আসি সেথা দরশন কৈলা।
বলে জয় জয় প্রভুধন্য শ্যামানক।
যাহার সেবাতে হইল শ্যামার
আনন্দ।

এই মত লীলা কৈল সেথা একমাস। মহামহোৎসব করি কবিল উল্লাস। রাজাবে কহিল আমি শ্রীপাটেতে যাব।

সন্নিকট হৈল দ্বাদশ মহোৎসব॥ শুনি রাজা চিত্তে বড় ত্রস্ত-ব্যস্ত হৈলা।

বহু ধন দিয়া রাজা বিদায় করিলা।

সেথা হৈতে কিছুদিনে শ্রীপাট গমন। **बाताधारगाविक शाम देवल प्रम्मन ।** ভেটি দিয়া প্রেমভরে গড়াগড়ি যায়। इतिस्तिन नाम शास्त ज्वन काँमांग्र ॥ শ্রীরসিকানন্দ প্রভু কৈল দরশন। মহাপ্রেম ভরে কহে গদগদ বচন। এইমত দণ্ড ছই প্রেমাদেশ হইলা। স্থৃন্থির হইয়া নিজ গুহেতে চলিলা। মার্জন হইয়া করে স্থপক ভোজন। খ্যামানন্দ রসিকের আনন্দিত মন। জয় জয় শ্যামানন্দ রসিক মুরারি। পাপী উদ্ধারিতে তুমি আছ অবতরি। মুঞি হীনপাপী মোরে কর পরিত্রাণ। জন্ম তৃঃথী কর্মহীন মূর্থ হীন প্রাণ॥ না জানি তোমার লীলা কি বর্ণিব আমি।

গুরু আজা হৈতে হয় মাত্র **আ**মি জানি।

জয় জয় শ্রামানন্দের যত ভক্তগণ।
দয়া কর আমি তোমা বন্দি শ্রীচরণ।
শ্রীরূপমপ্তরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
আনন্দে রচিল চতুর্দশ দশার আখ্যান।

ইতি শ্রীশ্যামানুক প্রকাশে বিষ্ণুপুর বিজয় নাম চতুর্দশ দশা সম্পূর্ণা।

### शक्षम्य प्रया

জয় জয় শ্যামানন্দ বন্দি ভোমার চরণ জয় শ্রীরসিকচন্দ্র আর ভক্তগণ। হেনকালে করে প্রভু শ্রামানন্দ রায়। শ্রীগোপীবল্লভপুরে বহুজনা যায়॥ একদিন শ্রীগোশ্বামী ভজনে বসিল। শীহৃদয়ানন্দের লোক উপনীত হৈল। প্রণত হইয়া বলে শুন শ্যামানন। এই আজ্ঞা দিয়াছেন গ্রীহাদয়ানন ॥ এখানে আসিবে জ্রীগোবিন্দ দরশনে। তমলুকে আছে মহাপ্রভুর সদনে॥ শুনি আজ্ঞা পাঠ করি হরষ হইল। আনিবারে চারি বৈষ্ণবেরে ভেজিল। ছুই একদিনে তমলুকে প্রবেশিলা। औरमग्रामत्क (मिथ চরণে लुपिना । वल (ভाমা निवाद काद्रण शामानन । আমারে ভেজিল প্রভু হইয়া আনন্দ। শুনি শ্রীহাদয়ানন্দ হর্ষিত হৈলা। আর দিন যাত্রা করি প্রাপাট চলিলা। প্রাম সরিকটে যবে প্রবেশ হইল। ভেটি দিয়া শ্রামানন্দ চরণে লুটিল। তেঁহ কোলে করি বক্ত আনন্দিত হৈল। প্রেমাবেশ হই প্রভু কহিতে লাগিল। বলে ধরা শ্রামানন তোমার মহিমা। यादत कुना रेकन तारे कि करिव मौमा। শ্রীরসিকানন্দ তবে দপ্তবং কৈল।
ভেটি দিয়া মহোল্লাসে প্রেমেতে
ভাসিল।

অনিরুদ্ধাবতার চতুর্ব্যহাধিপতি।
নারায়ণ সমম্তি রসিক প্রসিদ্ধি।
তারে উঠাইল প্রভু শ্রীক্রদয়ানন্দ।
কোলে দিয়া আশ্বাসিল হইয়া

वानन ॥

সেথা হইতে মন্দিরেতে প্রবেশ
হইলা।
গ্রীগোবিন্দ দরশনে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভেটি দিয়া মহোল্লাসে গড়াগড়ি যায়।
নটবর বেশ দেখি মহাস্থুখ পায়।
তবে শ্যামানন্দ নিজগৃহে লঞা গেল।
পাদ প্রকালন প্রভু আপনি করিল।
উত্তম আসনে তবে বসইলা লৈয়া।
চন্দন কুপুর আদি দিল স্থুখ পাঞা।
ভোজন সামগ্রী শ্রীরসিক আনাইল।
গোস্বামীরে ভোজন স্থানেতে ল্ঞা

नूठी, शूरी, मिठाई, मत्मम, हिनि

সার।

গেল।

জিলিপী, মগদ, মঠিয়ারী, সক্রেপাল।

্ঘৃত, দধি, চিড়াভাজা, মালপুয়া আরু ।

নারিকেল, পানিফল নানাদি প্রকার। তুগ্ধ, সর, ছানাভোগ, গুয়া খণ্ডসার। রসিক দিলেন তাঁরে কি বর্ণিব আর। এইমত কর্বার করেন পারশ। ভোজন করিল গোঁসাই হইয়া হরষ : গোঁসাই সঙ্গেতে যত বৈষ্ণব আছিল। ভোজন করিয়া সবে সন্তুট্ট ছইল। আচমন কৈল তবে শ্রীহৃদয়ানন। তামুল চর্বন করে হইয়া আনন্দ। উত্তম মন্দিরে গিয়া শয়ন করিল। যে যার মন্দিরে তবে সবাই চলিল। প্রভাতেতে উঠি কৈল স্নানাদি মার্জন। তবে আসি কৈল এ।গোবিক দরশন। জ্যৈষ্ঠ শুক্র তৃতীয়া সেদিন আমি उरेल।

মহামহোৎসব অধিবাস আরম্ভি**ন।** বহু সন্ত মহাস্ত বৈষ্ণব রাজা প্রজা। কোথা কে গায়েন করে কোথা বাজে বাজা

এইমতে বহুলোক সঙ্ঘট্ট হইল।
কেহ বা প্রসাদ পায় কেই শিদা নিল।
ঠিক ঠিক কহি আমি শুন সাধুজন।
বিস্তার বর্ণনা কেহ করিতে ভাজন।

যত বেঙ্গা লোক চিত্তে যেই ইচ্ছা করে।

সেই বাঞ্ছা সিদ্ধ তার হয় সুখ ভরে। ভোগ হয় শ্রীগোবিন্দে আনন্দিত মতি।

কেহ নাচে গায় কেহ কেহ সংকীর্ত্তন।
কেহ হরি হরি বলে আনন্দিত মন।
কেহ দেখিবারে আনন্দেতে বেড়ায়।
কেহ বলে ধতা ধতা তামানন্দ রায়।
এই মতে দ্বাদশ দিবস শেষ হৈল।
কিবা রাত্র কিবা দিন একাকার হৈল।
দিধি কাদ। কৈল সব বৈষ্ণব লইয়া।
শীহ্রদয়ানন্দ নাচে মহামত্ত হৈয়া।
গ্যামানন্দ রসিকেন্দ প্রেমেতে ভাসিলা।

মহা আনন্দিতে সবে দধি পূর্ণ কৈল। ।

সুবর্ণরেখাতে তবে স্নান কৈল গিয়া।
জলকেলি কৈল সবে বৈষ্ণব লইয়া।
স্নান সারি নিজ নিজ স্থানেতে
চলিলা।

আনন্দেতে মহোৎসব সম্পূর্ণ হইলা।
আরদিন যারে যেই মর্যাদা করিয়া।
বিদায় করিল প্রভু আনন্দিত হৈয়া।
গ্রীস্থানন্দ কহে শুন শ্রামানন্দ।
তোমা সুবা হৈতে পারা ইইল

ञानना।

ধন্ত শ্যামানন নাম তুমি সে পাইল। এত মধ্যে আমার যোগ্যপুত্র হৈল। তোমা সম দেখি রসিক শেখর। কিবা জাত হৈল আসি শ্রীগৌরস্থন্দর এত শুনি শ্রামানন্দ চরণে পডিলা। তোমা কুপা এই সব বলিয়া বইলা॥ দেখি শ্রীফ্রদয়ানন্দ হইলা আনন্দ। কোলে ধরি উঠাইল প্রভু শ্রামানন্দ। রসিকটাদেরে প্রভু আলিঙ্গন কৈলা। গুরুশিয়ে মিলি তুষ্ট তারহ বলিলা। শুন বাপু এবে আমি শ্রীপাটে চলিব। সদা সুকল্যাণ থাক কৃষ্ণনাম ভাব। শুনি শ্যামানন্দ তবে অস্তব্যস্ত হৈলা। এই কুপা সদা প্রভু রাখিবে বলিলা। গোস্বামীকে বিদায় করিল মহারজে। অধিকারী বৈষ্ণব যত ছিল সঙ্গে। य यात मर्यामा कति विमाय कतिला । কিছুদূর শ্রামানন্দ পাছোটিয়া গেলা। এই মত লীলা করে শ্রামানন রায়। কত শত লোক সব দেখিবাবে ধায়। কত দিনান্তরে সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া। গোবিন্দপুর মোকামে প্রবেশিল গিয়া রাস্যাত্রা কৈল সেথা অতি বিচক্ষণ। যেই দেখে তার হয় আনন্দিত মন॥

শ্রী বিনোদ রায় সুঠাম মূর্ত্তি প্রকাশিল।
ভঞ্জ রাজা সেবা লাগি গ্রাম সব দিল।
পঞ্চদিন রাস সারি কানপুর গেলা।
আনন্দিত মনে সেথা বহুদিন রৈলা।
সেথা হৈতে গেল গোপীনাথ দরশনে।
গোপীনাথ দেখি প্রেমে আনন্দিত

কিছুদিন রৈল সেথা অতি প্রেমরসে।
বহু শিয়া কৈল প্রভু মনের হুরিষে ।
তবে একাদশীতে প্রভু সেথা হৈতে
গেলা।
রাজঘাট পরে এক সন্নাসী দেখিলা।
বড় মান্নাবাদী তিনি পাণ্ডিত্যে
ভক্তিহীন।
বিভূতি লেপন অল ক্ষায় কৌপীন।
বৈষ্ণবে দেখিয়া তিঁহ হাসিতে
লাগিলা।
বলে ওহে ঝুটাখোর কোথা হৈতে
আইলা।

শুনিয়া শ্রীগোস্বামী তারে কিছু না কহিল। স্নান কর এথা সবে বলিব্লীআভ্রা

फिल 8

এক বৃক্ষতলে সবে গিয়া উত্তরিলা। স্নান করিবার প্রভু নদীতে চলিলা। তীরে দেখে একই কুন্তীর পড়িয়াছে। অতি বড় দীর্ঘ বপু মুখ বিস্তারিছে। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার দেখি ভয় পায়। শ্রীগোম্বামী দেখি তারে আনন্দে বোলায়।

বলে এথা আইস বাপু করি প্রতিকার।

যেমনে হইবে তুমি ভবসিদ্ধু পার॥
কোন জন্মে পাপ হৈতে কুস্তীর
হঞাত।

এবে জীব হিংসা তুমি ক্লেন করিতেছ। এত শুনিয়া কুম্ভীর আনন্দিত হৈলা। শ্রীগোসামী পদে আসি দণ্ডবং কৈলা॥

তারে আশ্বাসিয়া প্রভু মহামন্ত্র দিল। জীবহিংসা না কবিবে বলি আজ্ঞা কৈল।

এত শুনিয়া কুন্তীর চরণে লুটিলা। আনন্দ হইয়া জলভিতরে পশিলা। দেখিয়া সন্ন্যানী চিত্তে হইল চমৎকার।

বলে কিবা নারায়ণ স্বয়ং অবতার। না জানিয়া আমি নিন্দা করিয়াছি তারে।

ক্ষেমনে হইবে তার স্থদয়া আমারে। এত খেদ করি চিত্তে চপলে উঠিলা। চরণে পড়িয়া বহু নতি-স্তুতি কৈলা॥ বলে দোষ ক্ষমি প্রভূ শিন্তা কর মোরে। অজ্ঞ অপরাধ আমি করিয়াছি

তোরে॥

এত শুনি ক্রীগোশ্বামী আনন্দ হইল।
নিয়া করিয়া 'শঙ্কর দাস' নাম দিল।
সেথা দেশ জমিদার বহু পূজা কৈলা।
কত শত লোক সেথা আসি শিয়া
হৈলা।

তবে সেথা হৈতে প্রভু বড়পাল গেলা। কিছুদিন রৈল সেথা বহু শিয়ু কৈলা।

সেথা হৈতে ভোগরাগই প্রবেশ হইলা।

পথেতে আনন্দানন্দ আসি লয়া গে**লা**।

বহু ভেটি দিয়া কৈল চরণ সেবন। সেথা যে যে লীলা হৈলা শুন ভক্তগণ।

সেথা সন্নিকটে শ্রীবাশুলী দেবী আছে।

বড় ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে পাইছে।
তার সেবা করে সগ্নাসী চারিজন।
নানা জীব মারি ভোগ করে
পাপীগণ।

বৈষ্ণবে দেখিয়া নিন্দা করিয়। হাসিল। ভক্তগণে গিয়া প্রভুর কাছেতে কহিল। বলে দেবী মগুপে সন্ত্যাসী চারিজন।
সাধু বৈষ্ণবে কৃষ্ণে করায় নিন্দন।
আমারে দেখিয়া তিঁহ হাসিতে
লাগিলা।

গুনি শ্রীগোস্বামী ভক্তগণে আজ্ঞা দিলা।

ভার সেবা করে সন্ন্যাসী চারিজন । নানা জীব মারি ভোগ করে পাপীগণ।

ৰৈফবে দেখিয়া নিন্দা করিয়া হাসিল।

ভক্তগণে গিয়া প্রভুর কাছেতে কহিল।

বলে দেবী মগুপে সন্ন্যাসী চারিজন। সাধু বৈষ্ণবে কৃষ্ণে করয়ে নিন্দন। আমারে দেখিয়া তিঁহ হাসিতে লাগিলা।

শুনি শ্রীগোস্বামী ভক্তগণে আজ্ঞা দিলা।

বলে সর্বেকর তুমি নাম সংকীর্ত্তন। তা হইতে চুষ্ট থেন হইবে দলন। এত আজ্ঞা শুনি সবে আনন্দ হইলা।

নাম সংকীর্ত্তন ভরে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিলা। এইমত প্রহরেক কৈল নাম গান শুনিয়া বাশুলী দেবীর কাঁপিল পরাণ। নাম সংকীর্ত্তনকারী সব ভক্তগণ। ভোজন সারিয়া কৈল আনন্দে শ্যন

श्वांच ॥ রাত্রে দিবারপ ধরি বাশুলী আইলা। শ্যামানন্দ শয়ন স্থানেতে প্রবেশিলা। দেখে প্রভু নিদ্রাতে হইছে অচেতন। বাশুলী বসিয়া তবে চাপিল চরণ। নিজাভঙ্গ হইল যবে শ্রামানন রায়। বলে কাহে পাদ চাপ কহিবে হুরায়॥ এত শুনিয়া বাশুলী চরণে লুটিয়া। (माय क्रम (मात मूहे वाक्षनी विनना । তবে শ্রামানন্দ প্রভু কছেন ভাহারে। তুমি জীবহিংসা কর কেন ছুঁ হ মোরে। তবে কর জুডিয়া বাশুলীদেবী কছে। ছাগ আদি কত মোর গ্রহণ নাহি হয়ে। তুইজন পশুবধ করে অকারণ। পিশাচীরগণ সবে করেন ভক্ষণ। সেখানে না থাকি আমি যেথা

তৃষ্টগণে মাংসের কারণে করে সাধ।

যেই পশু বধ করে তার দোষ হয়।
রোমসংখ্যা যুগ নরকে পড়ে স্থানিশ্চয়।

যেই যারে মারে সেই তারে বধ করে।

এইমত আজ্ঞা নারায়ণ বেশে ধরে।

পশুবধ।

মোর দোষ নাহি প্রভূ দরার সাগর।
এত কহি নেত্রে বারি পড়ে ঝর ঝর।
চরণে পড়ি বাশুলী গড়াগড়ি যায়।
মোরে তার শিশ্য করি প্রভূ ভামরায়।
এত শুনি শ্রীগোস্বামী আনন্দ হইল।
আনন্দানন্দেরে ডাকি প্রভূ আজ্ঞা
দিল॥

বলি বাশুলী দেবীরে শিশু কর তুমি। এত শুনি পাদে পড়ি করায় দৈন্তি। বলে আমি ক্ষম নাহি শিশু

করিবারে।

তোমা আজ্ঞা বল মাত্র জানি এ সংসারে।

এত শুনি বাশুলী দেবীরে শিশ্ব কৈল।
মন্ত্র পাইয়া বাশুলী আনন্দ হইলা।
আনন্দানন্দেরে কহ দণ্ডবং কৈল।
পুন: প্রভূ পদতলে গড়াগড়ি দিল।
তারে আজ্ঞা কৈল তবে শ্রামানন্দ
রায়।

কৃষ্ণ বৈষ্ণবৈরে ভক্তি করহ সদায়।
জীৰহিংসা করিবে যেথায় দেখিবে।
যে করে তারে তুমি গিয়া দণ্ড দিবে।
এত শুনিয়া বাশুলী দণ্ডবং কৈলা।
যে আজ্ঞা করিবে প্রভু কে করিবে
হেলা।

তব নিজ মন্দিরেতে প্রবেশ হইল। মহা উগ্রচণ্ডারূপ সেথানে ধরিল। সন্যাসী আছেন যেথা সেথা প্রবেশিলা।

ভয়ন্বররূপে তারে নতিস্তৃতি কৈলা। বলে শ্যামানন্দে পূজা কর সবে গিয়া। না গেলে সবারে আমি থাইব ধরিয়া। এত শুনি সন্ন্যাসীরগণ ভয় কৈলা। প্রাতে উঠি শ্যামানন্দ স্থানেতে

সবে গিয়া গোস্বামীর চরণে পড়িল।
রক্ষা কর শ্যামানন্দ বলিয়া বলিল।
শ্রীবাগুলী দেবী রাত্রে প্রবেশ
হইলা।

ভয়ঙ্কর রূপে গিয়া বহু ছঃখ দিলা। বলে শ্রামানক স্থানে চল শীঘতর। দাস হৈয়া খাট গিয়া চরণ কমল। বদি নাহি যাবে তুমি করি ছাই মন। সবারে খাইব আমি শুন পাশীগণ। এই আজ্ঞা করি অন্তর্জানেতে

চলিলা। তুমি না রাখিলে প্রভু নিশ্চে প্রাণ গেলা॥

এত শুনি শ্রীগোস্বামী বলেন বচন। জীবহিংসা কর কেন সাধুরে নিন্দন। আজি হৈতে জীব ঘাত না করিবে।

शक कृष्ध दिकार पारिश शृक्षित ॥

শ্রীচরণামৃত আর শ্রী অধরামৃত।
ভক্তি করি পাবে তুমি করি দগুবং।
তবে বাশুলীর তোমা প্রতি কৃপা হবে।
নির্ভয় হইয়া সদা আনন্দে ফিরিবে।
এই আজ্ঞা শুনি তবে সন্ন্যাসীরগণ।
পদে পড়ি বলে প্রভু করিব পালন॥
পাদপদ্ম দিয়া রাখ শ্রামানন্দ রায়।
শ্রীচরণে দাস হৈয়া খাটিব সদায়।
তবে শ্রীআনন্দানন্দে প্রভু আজ্ঞা
দিলা।

সন্ন্যাসীরে শিশু তৃমি করহ বলিলা।
আজ্ঞা পাঞা আনন্দানন্দ শিশু কৈল।
সেইদিন হৈতে সেথা সব তৃষ্ট গেল।
এইমত লীলা করে প্রভু শ্যামানন্দ।
দেখিবারে বায় লোক হইয়া আনন্দ॥
বৈতরণী তটে স্থান অতি মনোহর।
রসিকেন্দ্র শিশু নাম শ্রীক্রণাকর॥

পরম অত্ত কৃষ্ণ সেবা পরকাষ্ঠা। গুরু চিন্তা গুরু ধ্যান গুরু মুক্তিদাতা। বৈরাগ্যের শিরোমণি কি বণিতে भाति। অধিকারী শাড়ী দিলা রসিক মুরারী ॥ গুরুস্থানে আজা শিয়ে সমাধি ञ्गिशित। কৌপীন মাহাত্ম্য গায় যভেক বৈঞ্বে ॥ জয় জয় শ্রামানন্দ দ্য়ার অবধি। সাধুজন পাল প্রভু ছুইজন বধি। মুই হীন পাণী মোরে কর প্রতিকার। কেমনে তরিব আমি এ ভব সংসার। জ্ঞান লব দেহ মোরে প্রভু কুপা করি। শরণ রাখিছ প্রভু চরণে তে মারি॥ জ্রীরপমগুরীর পাদযুগা করি ধ্যান। আনন্দে রচিল পঞ্চদশার আখ্যান।

ইতি—শ্রামানন প্রকাশে শ্রীহাদয় চৈতক্যদেবের শ্রীপাটে আগমন ও গোবিন্দপুর, দশরথপুর ও ভোগরাই গমন নাম পঞ্চদশ দশা সম্পূর্ণ।

### ষোড়শ দশা

জয় জয় শ্রামানন্দ ভূবন পাবন। দরা কর তোমা লীলা করিব রচন। প্রভু শ্রামানন্দ সঙ্গে শ্রীরসিকানন্দ। উৎকল ভূবন তারণ হই প্রেমানন্দ।। তবে ভক্তগণ লৈয়া প্রভূ গ্রামানন্দ। মীরগোদা প্রবেশিলা হইয়া আনন্দ।। হরি হরি বলে সবে আনন্দ লহরী । বহুলোক দর্শন কারণে আসে পুরী॥ কত শত শিল্য প্রভু সেখানে করিলা। অধিকারী স্থালী সেথা আনন্দে চলিলা॥

তবে বসন্তিয়া প্রভু প্রবেশ হইলা। সেথা অধিকারী পথ হৈতে লয়া গেলা।

গ্রীগোকুলচন্দ্রে প্রভু দর্শন করিয়া।
মহাপ্রেমেতে ভাসিল আনন্দিত হয়া।
প্রসাদ পাইল সেথা মহাহর্ষ চিত্তে।
যত বৈষ্ণব আর ছিল প্রভু সাথে।
ভোজন সারিয়া কৈল মুথ প্রকালন।
তামুল কর্প্র আদি করিল চর্বন।
তবে গ্রীগোস্বামী পালঙ্কেতে নিদ্রা

কেহ জ্রীচরণ চাপে কেহ পাথা লৈল।
জ্রীগোকুলচন্দ্র তবে দিল দরশন।
বলে শুন শ্রামানন্দ আমার বচন।
গোচারণে গোপগণ সঙ্গে ঘাই আমি।
বেলা অস্ত হৈলে আসি মন্দিরে
জ্ঞাপনি।

কুধাতে আকুল তমু নিজা নাহি হয়।
বহু কট্ট পাই আমি কহি স্থনিশ্চয়।
এত আজ্ঞা করি অন্তর্ধানেতে চলিলা।
স্থপ্ন চেতিয়া গোস্বামী তড়িতি
উঠিলা।

তবে বোলাহিল অধিকারীরে সত্তর। স্বপ্নের বৃত্তান্ত তারে ক**হি সুখবর।** বলে প্রাতে মঙ্গল আরতি যবে হবে। চিনি নাড়ু নারিকেল ভোগ যে লাগিবে॥

আর মৃগ ভিজা বৃট ছানা রম্ভা ফল। প্রভাতেতে এই ভোগ হইবে সুফল। একই প্রহর দিন যথন হইবে। চিড়া তৃশ্ব থণ্ড এই ভোগ সে লাগিবে॥

ছয় ঘড়ি হবে ভবে করিবে বন্ধন।
শালি অন্ধ আর সপ্ত হইবে ব্যঞ্জন।
কড়ি দধি ঘৃত এই সব হবে ভোগ।
কর্পূর তামূল আদি করিবে সংযোগ।
সন্ধ্যা পরে পুরী চিনি নাড়ু নারিকেল।
ছগ্ম ছানা আদি ভোগে করিবে
সঞ্চার।

অন্ত দণ্ড রাত্রি যবে প্রকাশ হইবে।
নানাবিধ পিঠা ক্ষীর ভোগ লাগাইবে।
তামুলের এলাচি যত মসল্লা প্রধান।
হেনমতে ভোগ প্রভু করিল বন্ধান।
কিছুদিন মহানন্দে সেখানে রহিল।
প্রজা জমিদার কত শিষ্য আসি
হৈল।

তবে সেথা হৈতে গেলা শ্যামানন্দ রায়।

কিছুদ্র অধিকারী পাছেতে গড়ায়।
শ্রীগোস্বামী চরণেতে দণ্ডবং কৈলা।
বিদায় হইয়া বসন্তিয়া প্রবেশিলা।
হিজ্ঞলীর অধিপতি ইচ্ছাদেবী পিতা।
জগন্নাথ বলরাম স্মৃত্যা সেবিতা।
শ্যামানন্দে সেবা করে ষোড়শ
উপচারে।

রাজা প্রজা তমোনাশ বিদিত সংসারে।

সমুদ্র শোভিত রাজ্য অতি মনোহর।
মালঝাটিয়া দগুপাট সারিধ্য উত্তর।
যে পথে গৌরাঙ্গদেবের উৎকল গমন।
প্রভু শিশ্য কৈলা সবে কে করে গণন।
ভঞ্জভূমে বিজে কৈল প্রভু গ্রামানন্দ।
দেখিবারে যায় লোক হইয়া আনন্দ।
রাজা কাছে এক বৈষ্ণবে পাঠাইলা।
সেহ গিয়া গোস্বামীর গমন কহিলা।
শুনি রাজা মহানন্দে বৈষ্ণব চরণে।
কত শত দগুরৎ করে হর্ষ মনে॥
পাত্র মন্থী লৈয়া রাজা বহু সৈত্য

গোশ্বামীকে আনিবারে চলে নানা রঙ্গে।

কতদূরে দেখে প্রভুর বৈষ্ণবগণ। যান ত্যাগ করি রাজা চলিল তখন। গ্রীগে:বিন্দ পদে গিয়া ভেটি পূজা দিল।

মহানন্দে কোটি কোটি দণ্ডবং কৈলা।
তবে প্রভু রাজারে করিল আলিঙ্গন।
মহানন্দে ভাসে সবে অভি হর্ষ মন॥
তবে রাজা নিজ মন্দিরেতে লয়।

গেলা।

উত্তম সুগৃহ দেখি বাসা দেওয়াইলা। ভোজন সামগ্রী ছিল নানাদি

প্রকার।

সংক্রেপে কহি কেহ করিয়া বিস্তার।
ভোগ লাগাইয়া প্রভু করিল ভোজন।
বৈষ্ণবগণ সঙ্গে আনন্দিত মন।
ভোজন সারিয়া তবে আচমন কৈলা।
তামুল কর্পূব আদি চর্বন করিলা।
পালঙ্কেতে নিজা কৈল প্রভু গ্যামানন্দ।
রাজা বিদি পানসেবা করে সুআনন্দ।
অধরামৃত পাই আসহ বলিলা।
আজ্ঞা শুনি রাজা তবে উঠিল সত্তর।
দশুবং করে প্রেমে হইয়া কাতর।

আচমন করি রাজা সভাতে চলিলা। উত্তম উত্তম বন্ত্রে সভা মণ্ডাইলা।

তবে রাজা গিয়া পায় শ্রীঅধরামৃত।

বলে ধন্য ভাগা মোর হইল উদিত

ভরি ৷

গ্রীগোষামী বিজে কৈল সভার ভিতর।
উত্তম আসনে প্রভু বসিল তৎপর॥
বহুত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র জাতি।
যে যার মর্য্যাদাতে বসিয়া পংক্তি।
পংক্তি।

হেন সময়েতে লোক গিয়া জানাইলা। রসিক শেথর প্রভু আসি বিজে কৈলা। শুনি রাজা জানাইলা শ্রীগোস্বামী পদে।

আজ্ঞা দেন রসিক শেথর আনিব স্থানন্দে ॥

শুনি শ্রামানন প্রভু চিত্তে হর্ষ হৈলা।
মহানন্দে রসিকে আনহ আজ্ঞা দিলা।
তবে রাজা দলবল সঙ্গেতে লইয়া।
রসিক্ষ মুরারী কাছে প্রবেশিল গিয়া॥
চরণে পড়িয়া বহু নতিস্তৃতি কৈল।
তবে রসিকেন্দ্র তারে আলিঙ্গন কৈল॥
সেথা হইতে আসি সভা উপরে
উঠিলা।

শ্রীগোস্বামী পদে গিয়া দশুবং কৈলা।
কোল দিয়া উঠাইল প্রভু শ্রামাননা।
আপনার কাছে বসাইল সুআনন্দ।
জয় জয় করে ভাট নট আদি যত।
হরি হরি ধ্বনি হইতে উছলে জগত॥
তবে রাজা নিবেদিল শ্রীগোস্বামী
কাছে।

শ্ৰীভাগৰত শুনিতে মন হইয়াছে।

এত শুনি রসিকেরে প্রভু আজ্ঞা দিল।

ভাগবত পড় বাপু বলি আজ্ঞা কৈলা॥

শুনি রসিকেন্দ্র মনে আনন্দ হইলা।
শ্যামানন্দ পদে গিয়া দণ্ডবং কৈলা॥
তবে ভাগবং পড়ে সভার ভিতর।
শ্রীদশম ক্ষম ষেই রসের সাগর।
তার মধ্যে বেদস্ততি সিদ্ধান্তের সার।
সুআনন্দে পড়ে প্রভু রসিক মুরার।
মূল দীকা ব্যাখ্যা করি পড়ে প্রেম

শুনিতে ইচ্ছুক লোক প্রেমের মাধুরী। হেনকালে মানত্রী নটীগণ আইলা। তার পানে রাজা দৃষ্টি ততক্ষণে দিলা।

সুবন মঙ্গল দেখি মহাক্রোধ হৈলা। রাজারে চাহিয়া ভিঁহ কহিতে লাগিলা।

ভাগবত ছাড়ি কর বেশ্যা অবলোক।
অন্নত ছাড়িয়া বিষে করিয়াছ লোভ॥
এত কহি রাজা গালে এক চড় দিল।
বলে ভাগবতে ভোর মন ফিরি গেল।

এত দেখি মন্ত্রী আর সেনাপতিগণ।
ভূবন মঙ্গল কর্মা দেখি ততক্ষণ।
হাতিয়ার ধরিয়া সবে মারিতে

উঠিলা।

ভূবন মঙ্গলে সবে নানা গালি দিলা। দেখি রাজা ক্রোধ হৈল লোকের

উপর।

তোমা সবার কি হৈল শুনরে পামর॥
মোরে মোর ভাই মাইল উপদেশ
দিয়া।

তোরা সব ভক্তিবাধ করহ বসিয়া।
এত কহি ভাগবতে দণ্ডবং কৈলা।
শ্রীগোস্বামী পদতলে গড়াগড়ি দিলা।
রসিক চরণে পড়ে বিনতি করিয়া।
ভূবন মঙ্গলে দণ্ডবং করে গিয়া।
ভাই মোরে নিজ করি আজি
উদ্ধারিল।

এতদিনে জানিলাম স্থদয়া হইল ॥
কপা কর দয়ার্নব প্রভু শ্যামাননদ ।
ভূবন মঙ্গল ভায়া প্রাণের সম্বন্ধ ।
সভাজন দেখি ধন্য ধন্য কার কৈল ।
বিপ্রজন কহে রাজার শুদ্ধ ভাব হৈল ॥
শ্রীরদিক নাই জানে এত কোলাহল ।
ভাগৰত পড়ে প্রভু প্রেমেতে বিহ্বল ॥
এই মতে কতক্ষণে সম্পূর্ণা হইলা ।
শত মুদ্রা বন্তরাশি রাজা আনি
দিলা ।

আর যত সভাজন যায় যে ভাজন।
মর্য্যাদা করিল আনিল অচ্যুতনন্দন।
তবে জ্রীগোম্বামী গেল আপনার

श्रांत ।

সঙ্গে শ্রীরসিকচন্দ্র আর ভক্তগণে। প্রসাদ ভোজন কৈল মনের আনন্দে। শয়নেতে বিজে কৈল প্রভু

श्रायांनत्स ।

নিতা প্রতি র।জা করেন চরণ সেবন।
গ্রীঅধরামৃত পায় করিয়া নিয়ম।
ভূবন মঙ্গলে প্রভূ বলেন বচন।
রাজা গালে চড় মারি করিলে

তাডন ॥

আমার হইতে তোর এত জ্ঞান হৈলা। গালে চড় মোর আগে মারিয়া তাডিলা॥

বিষ্ণুকলা যাবে রাজা সেইজন হয়।
অষ্ট অবধানী হয় শুন স্থুনিশ্চয়॥
অল্প দোষে তারে তুমি বহু দণ্ড কৈলা।
মোর আগে তোর চিত্তে এত গর্বব
হৈলা।।

কাজ নাহি মোরে তুমি করহ গমন।
শুনি ভূবন মঙ্গল পড়িল চরণ।।
বহু নতিস্তুতি করি বনেতে চলিলা।
কিছুদুর গিয়া এক স্থানেতে বসিলা।

শিলার উপরে বসি পাদে পাদ দিয়া।
মহামন্ত্র জপ করে আনন্দ হইয়া।
দেখি ব্যাত্রগণ আসি দগুবং কৈলা।
নহানন্দে ভাসি তারা বেড়িয়ে

বসিলা ॥

ভূতাগণ।

এথা বাজা ভুবনের দেখি ছঃখরাশি। বলে মোর হৈতে প্রভুর হৈল সে দোষী।

এত কহি নির্জন গৃহেতে প্রবেশিল।। কপাট পড়িয়া দ্বারে শুইয়া রহিল। মন্ত্রী আদি এবং রাজার যতেক

ডাকিয়া নিক্ষল সবে সবে উঠে রাজন।

তবে পাট মহাদেবী ডাকেন ত্যারে।
কেন শুতিয়াছ প্রভু কহনা আমারে।
তবে বাজা তারে বলে শুনহ বচন।
ভূবন মঙ্গল নাহি আসে যতক্ষণ।
সেই মোর মৃঢ়বুদ্ধি হরণের কর্তা।
তারে না আনিলে আমি নাহি যাবে।
কোথা।

শুনি বাণী মন্ত্রীরে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল।

এসব বৃত্তান্ত তারে বৃঝাইয়া কহিল।
ভূবন মঙ্গল এথা যবে না আসিবে।
কহ শ্রীগোন্ধামী কাছে রাজা না
উঠিবে।

গুনি মন্ত্রী গেল এ গোগোমী সন্নিধানে।

দূর হৈতে দণ্ডবং করে হর্ষ মনে।
গোস্থানী বলেন, মন্ত্রী কহ কি কারণ।
মন্ত্রী বলে, রাজা মানে করিছে শয়ন।
স্থান ভোজনাদি প্রভু কিছু না
করিয়া।

নির্জন গৃহেতে আছে কপাট মুদিয়া। আমরা ডাকিলে কহে না উঠিব আমি।

যদি সে উঠিব দেহ ভূবনেরে আনি ॥
ভূবন মঙ্গল ভাই যবে না আসিবে।
স্থান ভোজনাদি মোর কিছু না
হইবে।

গুনিয়া খ্যামানন প্রভু হাসিতে লাগিল।

নাগরী উদ্ধৰে প্রভূ ডাকি আজ্ঞা কৈল ।

রাজা কাছে কহ তুমি মোর আজ্ঞা লৈয়া।

বলে ভুবন মঞ্চল দিব আনাইয়া।
স্নান মার্জনাদি তুমি করহ সহর।
অধরামৃত সেবন কর অতঃপর।

এত শুনি নাগরী উদ্ধব চলি গেলা। রাজার মন্দির কাছে গিয়া

প্রবেশিলা ঃ

কপাট পড়িছে দ্বারে দেখিয়া ডাক্কিলা। উঠ হে রাজন বলি কপাট ঠেলিলা। রাজা কহে না উঠিব কেন ডাক তুমি। নাগরী কহেন আজ্ঞা কহিছেন স্বামী। রাজা কহে, ভুবন না আসে

কভু না উঠিব আমি শুন সর্বজন। নাগরী কহিছে রাজা শুন আমি কহি। শ্রীগোস্বামী আজ্ঞা করিছেন শুন ভাই।

স্নান মার্জনাদি তুমি করহ সত্তর।

শ্রীঅধরামৃত পাবে চান ততঃপর।
ভবন মঙ্গলে প্রভু দিবে আনাইয়া।
না কর বিলম্ব তুমি চল শীঘ্র হৈয়া।
তবে রাজা কপাট ফেড়িয়া বাহারিল।
নাগরী উদ্ধব পদে দশুবং কৈল।
স্মানাদি মার্জনা কৈল ততক্ষণ।
শ্রীস্বামী দরশন চলিল বহন।
ভোজন সারিয়া প্রভু করিছে শয়ন।
রাজা গিয়া দশুবং করে ঘন ঘন।
তবে রাজা হরষে চরণামৃত পায়।
অধরামৃত পাইল অতি হর্ষ মনে।
মৃথ পাথালিয়া গেল গোস্বামীর

চরণ সঞ্চালে রাজা প্রেমাবেশ হৈয়া।
বলে প্রভু কুপা কর ভূবনেরে দিয়া।
শুনি শ্রীগোস্বামী মনে আনন্দ
হইল।
কোথা আছে আন তারে বলি আজ্ঞা
কৈল।
তবে রাজা মন্ত্রীরে ডাকিয়া আজ্ঞা

मिना।

ভূবন মঙ্গলে আন বলিয়া রইল।
তবে মন্ত্রী লোক পাঠাইল খুঁজিবারে।
বনে বনে খুঁজে লোক লতার ভিতরে।
একস্থানে দেখে ব্যাঘ্র আছে হৈয়া।
ভূবন মঙ্গল মধ্যে আছয়ে বিসিয়া।
মৌন ব্রতে আছে বিসি শীলার

উপরে।
মহামত্ত ব্যাঘ্র সব বেড়িছে তাহারে।
ব্যাঘ্রগণ দেখি লোক মহাভয় কৈলা।
ততক্ষণে গিয়া সবে মন্ত্রীরে কহিলা।
মন্ত্রী বলে চল সবে যাব তার স্থানে।
লইয়া আসিব তারে রাজার এখানে।
এত কহি মন্ত্রী গেল বনের ভিতরে।
বহুলোক গেল তারে দেখিবার তরে।
কিছুক্ষণে সেথা গিয়া প্রবেশ হইলা।
দূর হতে ব্যাঘ্রগণ দেখিতে পাইলা।
মধ্যে ভুবন মঙ্গল আছয়ে বসিয়া।
ব্যাঘ্রগণ বেড়িয়াছে চতুর্দিক হৈয়া।

দেখি মন্ত্ৰী দূর হইতে ডাকিতে

नाशिना ।

সাষ্ট্রান্দ হইয়া বহু দণ্ডবং কৈলা।
বলে রাজা ডাকে প্রভু আসহ বহন।
তুমি বনে আসিবাতে বহু খেদ মন॥
আনেক ডাকিল মন্ত্রী না গুনে ভুবন।
মনতঃখে ফিরি গেল রাজার ভবন॥
রাজা কাছে গিয়া মন্ত্রী সকলি

किलां।

গুনি রাজা শ্রীগোম্বামী কাছে প্রবেশিলা।

চরণে পড়িয়া রাজা কহিল **স**কল। ব্যাদ্র ঘিরে বসিয়াছে বনের ভিতর ॥ তবে প্রভু নাগরী উদ্ধবে ডাক।ইলা। ভূষন মঙ্গলে আন বলি আজ্ঞা কৈলা॥ গুনিয়া নাগরী গেল মন্ত্রী সঙ্গে লৈয়া। যেখানে আছে ভুবন প্রবেশিল গিয়া। নাগরী উদ্ধব দেখি ডাকিতে লাগিলা। আসিহ ভুবন ভাই প্রভু আজ্ঞা হৈলা। শুনি ভুবন মঙ্গল দশুবং কৈল। শ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্র দেখি তার পৃষ্ঠেতে বসিল। আগে পিছে চলে ব্যাঘ্র গরজন করি। মধ্যে ভুবন মঙ্গল ৰলে হরি হরি। প্রানজন দেখি সবে মহাভয় কৈল। আগে নাগরী উদ্ধব প্রভু কাছে গেল। দপ্তবং করি বলে ভুবন আইল ব্যাঘ্ৰ চডি আসিতেছে বলিয়া কহিল।

তবে শ্রামানন্দ প্রভু তারে আজ্ঞা কৈল।

ভূবনের কাছে শীঘু, চলহ বলিল।
ব্যাঘুগণ বনে ছাড়ী আসুন মোর
কাছে।

এইমত সঙ্গে মোর বহুজন আছে।
শুনি নাগরী উদ্ধাব গেল শীঘু হৈয়া।
ভূবন মঙ্গল কাছে প্রবেশিল গিরা।
বলে ব্যাঘুগণ বনে করহ বিদায়।
প্রভূ কাছে পাদে তুমি চলি আইস
ভাই।

এত শুনি ব্যাঘুগণে বিদায় করি**ল**। বলে তোরা বনে যাহ প্রভু আজ্ঞা কৈল॥

এত শুনি ব্যাধ্যগণ বনেতে চলিলা।

ভূবন মঙ্গল ভবে প্রভূ কাছে গেলা॥

চরণেতে পড়ি বহু নতিস্তুতি কৈল।

প্রেমে গদগদ হৈয়া গড়াগড়ি দিল।

তবে শ্যামানন্দ প্রভূ তারে উঠাইলা।

পুনং রাজা প্রভূপদে মিনতি করিলা॥

বলে কুপার সাগর প্রভূ শ্যামানন্দ।

ঘাঁহার দর্শনে হয় জনে সুআনন্দ।

ভূবন মঙ্গল দোষ ক্ষম প্রভূ পরে।

এত কহি পুনং পুনং দণ্ডবং করে।

তবে শ্রীগোধামী তারে বহু কুপা কৈল।

পূর্বমত সেবা দিয়া ভূবনে রাখিল।

এবে কিছুদিনে প্রভ্ শ্রীপাট চলিলা।

শ্রীগোপীবল্লভপুরে গিয়া প্রবেশিলা।

শ্রীগোবিন্দ দরশনে প্রেমে মন্তর্গন । ব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহা আছে অনুক্ষণ । জয় জয় শ্রামানন্দ ভক্তজন বন্ধু । দয়া কর অধমেরে প্রভু কুপাসিন্ধু । মুই দীন হীন প্রভু দ্যিত পামর । মোরে কুপা কর প্রভু দয়ার সাগর ॥ অতি মৃত্জন মূর্য নাহি জ্ঞান মোর । ভোমার লীলা অমৃত সমুদ্র কল্লোল ॥

শ্রীগুরুদেবের জাজ্ঞা করিমাত্র বল।
সমুদ্রেতে ভেলা যেন তরণের ফল।
শ্রামানন্দ পদদন্দ্র করি আমি ধ্যান।
শ্রীরসিকচাদ হূদে করি ব্যাখ্যান।
শ্রীরপ মঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
আানন্দে রচিল যোড়শ দশার
আখ্যান।

ইতি—শ্রীশ্রামানন্দ প্রকাশে হিজলী ও ভঞ্জভূম বিজয় ও ভুবন মঞ্চল হরিনাম মাহাত্ম স্থাপন নাম যোড়শ দশা সম্পূর্ণ।

## পরিশিষ্ট

( প্রীত্রমূল স্থন রায় ভটু সম্পাদিত গ্রন্থখানি চারিদশায় সম্পূর্ণ।
চতুর্থ দশার শেষাঃশের অংশটি প্রদত্ত হইল )

প্রীশ্রামানন্দ গোসাঞি চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া কহোঁ এই মোর বল।
প্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিলা চারি দশার আখ্যান।
(ভিন্ন পুঁথির পাঠ—)

পঞ্চদশায় গোঁসাইর সংসার বিষয়।
এই চারি দশায় কেবল কৃষ্ণ অভিলাষ।
নবম দশাতে সাধন পূর্ণ হৈল।
শেষ দশায় মধুর বিরহ জন্মিল।
ভাহাতে যতেক চেষ্টা কে পারে বর্ণিতে।

রাধাকৃষ্ণ প্রেমে সেবাপ্রাপ্তি অভিমতে। গ্রীজীব গোসাঞি যবে বৃন্দাবনে আইলা।

তাহার বিরহে গোঞি ব্রজ্ঞাপ্তি হৈলা

দশমেতে রাধা-কৃষ্ণ সেবাপ্রাপ্তি হৈলা।

শ্রীরপমঞ্জরী সঙ্গে আনন্দে রহিলা।
সেই মন রত তার সেই সিদ্ধ হৈলা।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ করুণা করি সেবাতে
রাথিলা।

শ্রীরপমগুরী যুঁথ শ্রীলিলত। আর।
কনকমঞ্জরী প্রাণ হইল সভাকার।
গোসাঞির ব্রজপ্রাপ্তি স্ত্ররপে
রচিলা।
মুই মূর্য অধম মোরে যেই আজ্ঞা

মুই মূর্থ অধম মোরে ষেই আজ্ঞা হৈলা ॥

শ্রীশ্রামানন্দ গোসাঞির কুপা আজ্ঞা হৈতে।

এ এন্থ রচনা করি গাহিয়ে সভাতে। তাহা লিখি যেই মোরে করান শ্মরণ। মোর শক্তি নাহি হয় করিতে বর্ণন॥

## গ্রন্থ—রচনার বিবৃতি

শুন শুন সাধুগণ করি নিবেদন।
'গ্রামানন্দ প্রকাশ' থৈছে হৈল বিবরণ।
একদিন এক সাধু দিল দরশন।
"ভক্তিরসামৃতসির্কু" হুরান ত্রবণ।
গ্রাবণ করিতে মোর বৈরাগ্য জন্মিল।
বৃদ্ধাবন যাইতে মনে উদ্বেগ হইল।
নানা অসংকর্ম্মে মন ভ্রমে অমুক্ষণ।
চিত্তে না হয় মোর গোবিন্দ স্মরণ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান।
তাহাতে তুবিল মোর দেহ মন প্রাণ।
হিংসা অহঙ্কার কপট খুটিনাটি।
দস্ত প্রতিষ্ঠায় মোর চিত্ত পরিপাটি।
কৃষ্ণভক্তি গন্ধ হুদে প্রবেশ না হৈল।

বৃথা জন্ম গেল, জন্ম হৈয়া কিবা ফল।
কুষ্ণদেবা না হইল আর সাধুদেবা।
করিবারে না পারিত্ব সংসারধর্ম যেবা।
গ্রী পুত্র পোষণ করিতে গৃহবাসে।
কাল যায় মরিত্ব নানা কর্মে তরাসে।
নানা কর্মে মোর মন এমে অকুক্ষণ।
গোবিন্দ প্রারবিন্দ না হয় শারণ
বৃথা জন্ম গেল কৃষ্ণ সাধন না হৈল।
শমনের পুরী মোর নিকটে আইল।
"রসাম্তসিদ্ধু" সাধু মুখেতে শুনিল।
সব সার জ্ঞান মোর চিত্তেতে জন্মিল।
সর্ব ত্যাগ করিয়া করিব ব্রজ্বাস।
এই মনে আশা করি গেল মায়াফাঁস॥

ষাইতে না পারি মন আকুল হইল। শ্রামানন্দ গোসাঞিরে ধ্যানে চিন্তা কৈল।

ভাবনা করিয়া রাত্রে শয়ন করিলা। বৃন্দাবন ধ্যান করি নিদ্রা যে আইলা। নিদ্রাকালে রাত্রেতে স্বপন দেখিলা। বুজ্যাত্রী বৈরাগী হুই চারি দেখা

फिला ॥

তাঁর সঙ্গ পাইয়া ব্রজে গমন করিলা।
স্বপ্নে কথোদিন ব্রজ দরশন হৈলা॥
তথায় রহিলা গিয়া মোর প্রাণ মন।
পূর্বের এক্ষবার ব্রজে দিলা দরশন॥
সাক্ষাৎ স্বরূপ যেন গিয়াছে বৃন্দাবনে।
যমুনা কালিন্দীকুঞ্জ কৈলা দরশনে।
শ্রীশ্রামানন্দ গোসাঞির কুঞ্জে

উত্তরিলা।

হস্তপদ ধৌত করি আসনে বসিলা। ব্রজ পরিক্রমা করি গোসাঞি

আইলা |

দেখিয়া সব ভক্তগণ অষ্টাঙ্গ হইলা। গোনাঞির পদ ধৌত কৈলা

मां मगर्व।

চরণামৃত পাইলা সবে আনন্দিত মনে I

এক বৈরাগীরে আমি জিজ্ঞাসা করিল। 'গ্রামানন গোসাঞি' বলি তিঁহো তো কহিল।

গুনি মোর পুলকাঞা আনন্দ হইল।
দেখিয়া গোসাঞি মোরে নিকটে
ভাকিল।

দশুবৎ করিয়া গোসাঞি কাছে গেলা।

গোসাঞি স্থান মোরে কোথা হতে আইলা।

ূ কি নাম ভোমার কহু কাহার সেবক। ভোমার সঙ্গেতে আছে কত ভক্ত লোক॥

এত শুনি গোসাঞিরে নিবেদন কৈল।

'কৃষ্ণচরণদাস' নাম প্রভু মোরে দিল ॥ তোমার দাসের আমি হঙ নামাভাস। মোরে কুপা কর প্রভু করি নিজ দাস॥ চারি বৈরাগীর সনে আইলাঙ

বৃন্দাবনে

তারা গেলা পরিক্রমায় কুঞ্জ দরশনে। সঙ্গে এক স্ত্রী ছিলা মোরে কণ্টক হৈলা।

তারে ছাড়ি উড়িয়ায় বন্দাবনে

वाहेना।

গোসাঞি কহেন সেহ আছে কি সংসারেতে।

কিবা উদাসীন হয় তোমার সাক্ষাতে।

কিবা সূত্র আছে তার পোষণের বা কে

সর্বত্যাগ করি তুমি করিলে বৈরাগে।
এত শুনি প্রভূপদে নিবেদন কৈলা।
উদাসীন হঞা মোর সঙ্গেতে আছিলা।
পুত্র পরিবার কিছু নাহি তার কর্মে।
কৃষ্ণ জনুরাগে মুঞি আইন্ত ব্রজভূমে।
প্রভূ কহে ঘরে যাহ তারে না ছাড়িবা।
তারে সঙ্গে লঞা কৃষ্ণ সাধন করিবা।
জনাধিনী বৈষ্ণবীরে ছাড়ি কোন ধর্ম।
কিবা বা সাধন কর কহ নোরে মর্ম্ম।
এত শুনি প্রভূপদে নিবেদিন্ন আমি।
সাধন শারণ প্রভূ কিছুই না জানি॥
প্রভূর চরণ ধ্যান করো জনুক্ষণ।
তব নাম গাহি এই সাধন শারণ।
কৃষ্ণ না পাইয়া আইন্ত তোমার
চরণে।

এই বাঞ্চা হয় প্রভূ পতিতপাবনে। প্রভূ কহেন যদি নাহি কর আজ্ঞা ভঙ্গ।

আমারে পাইবে আর রাধাকৃঞ সঙ্গ।
নিজ দাসী সঙ্গ কর যাত নিজ স্থান।
কৃষ্ণ ভজ মোর গুণ গাহ অনুক্ষণে॥
আমার মঙ্গল কিছু করহ বচনে:
সংসারে গাহিবে গুণ মোর ভক্তগণে।
এত শুনি গোসাঞির পদে
নিবেদিয়ে।

তবে গুণ কিবা হয় কিছু না জানিয়ে। অক্ষর জানিয়ে মাত্র নাহি অর্থজ্ঞান। কেমনে বর্ণিব তোমার গুণের আখ্যান।

প্রভূ কহে মোর আজ্ঞা হৈতে জানিবে।

মোরে ধ্যান করিলে সকল ক্ষুত্তি হবে।

আমি মূর্য, অজ্ঞ **অর্থ** কি রচন। করিব।

সেই গ্রন্থ সাধুজন কেমনে লইব। কভু কহেন মোর কুপা খ্যাতি তিন লোকে।

যে না মানে মোর বাণী ৰলি মিথ্যা বাক্যে।

প্রীচৈতন্মজোহী সেই হইবে নিশ্চয়।
এই বাক্য সত্য হয়ে মিথা কভু নয়।
আমার 'নয়নানন্দ' অধিকারী স্থানে।
দেখাইবে এই গ্রন্থ বিনয় বচনে।
তি হো শুনি মোর কথা আনন্দ
হইবা।

মোর প্রেমে এই প্রস্থ স্থাপন করিবা। তেহো যে স্থাপিলে সভে করিবে স্থীকার।

যে জন গাহিবে তার হইবে নিস্তার। আমারে পাইবে, পাইবে শ্রীকৃষ্ণচরণ। না কর বিলম্ব গ্রন্থ করহ রচন এত শুনি গোসাঞির আজ্ঞা বাণী
লইলা।
আপ্তাঙ্গ হৈতে মাথে পদ তুলি দিলা॥
কৃষ্ণভক্তি দিয়া প্রভু শ্রীমন্দিরে গেলা।
বন্দাবন হৈতে আসি স্থদেশে আইলা।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে মনে সব ক্র্তি হৈলা।
কি ভাগ্য আমার আজি বৃন্দাবনে

স্বপ্নে কুপা কৈলা মনে মিথ্যা অনুমান। হেলা কৈলা সেই আজ্ঞার তুই ভিন দিন॥ ভবে পুনঃ কুপা করি প্রভূ দরশন দিলা। নিজাগত আছি আমি শিয়রে বসিলা

নিদ্রাগত আছি আমি শিয়রে বসিলা। শিয়রে বসিয়া প্রভু কহিতে লাগিলা। মোর আজ্ঞা মিথ্যা কৈলা সর্বনাশ হৈলা।

তোর তৃঃখ দেখি মোর দয়া সে

লাগিলা।

তোর উদ্ধার লাগি মুঞি এথাকে আইলা॥

গ্রন্থ আরম্ভ কর মোরে ধ্যান করি। তোর দেহে আছি আমি বুঝহ বিচারি।

এ কথা প্রতীতি করি প্রাতঃস্নান কর। রাধাকাঞ্চ পূজা করি গ্রন্থারম্ভ কর। আজ্ঞা মানি প্রভূপাদ ধেয়ান করিল।
মনে মনে সব স্মৃতি হুইতে লাগিল।
এইরূপে গোলাঞি মোরে কৃপা
আজ্ঞা কৈল।

তাঁর কুপাবলে গ্রন্থ রচনা করিলা। শ্রীগুরু বৈষ্ণব কুপাবলে লেখো ইহা। মোর শক্তি নাহি হয় কহি আমি যাহা।

ঞ্জীশ্রামানন্দ গোসাঞির পাদপদ্ম

যুগে ।

লক্ষ কোটী দশুবৎ করি ভূমিভাগে।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর অপরাধ
ক্ষমিবে।

অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিয়া গাহিবে।
রস-রসাভাস শুদ্ধ অশুদ্ধ বচন।
সব অপরাধ মোর ক্ষমিবে সাবুজন।
গ্রামানন্দ লীলা কিছু না হয় বর্ণন।
বাতুলের প্রায় কিছু করিয়ে রচন।
শ্রীতৈত্য নিজ্ঞানন্দ আর ভক্তগণ।
নম হঞা শিরে ধরি সভার চরণ।
শ্রীরাধামোহন প্রভু প্রেমভক্তি দাতা।
তাঁহার চরণে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
তাঁর ছই পাদপদ্ম হৃদ্যে বিলাস।
শ্রীশ্রামানন্দ প্রকাশ কিছু কহে
কৃষ্ণদাস।

ইতি—শ্রীশ্রামানন প্রকাশ সদাজয় সমাপ্ত।

#### इरेशनि भूँ थित (मधः -

- (ক) স্বাক্ষর প্রীত্মানন্দদাস অধিকারী, সাং-রসিকগঞ্জ, প্রগণে চেতুয়া, সন ১২৫১ সাল, তারিখ ১৯শে চৈত্র সোমবার
- (খ) ইতি— এক্রিফানস, বিরচিত দশদশা-লক্ষণে এক্রিকামানন চরিত সম্পূর্ণ। ইতি—সন ১২৮৮ সাল তাং ২রা বৈশাখ।

শ্রীব্রজগোপাল চৌধুরীর গ্রন্থ সাং লালষড়, রাজবাটী।

# सीसी गामान क तमान व

## श्रीस्रीन प्राप्तानन स्वजूत क्षयान मामन गाथा

কিশোরশ্চ মুরহরঃ শ্রীদামোদরস্তৎ পরং। চিন্তামণির্বলভদ্রস্ততঃ শ্রীজগতেশ্বর:।
উদ্ধবো মধুস্দনো রাধানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। পুনর্দামোদরশৈচব আনন্দানন্দস্তৎপর।
শ্রীশ্রামানন্দদেবস্তা শাখা দ্বাদশ সংখ্যয়া। পুরা মহান্তকথিতমেভচ্চরিত্তমৃত্তমম্।—
মহাজনোক্তি:

প্রথমে বন্দিব শ্রেষ্ঠ খ্রীকিশোর দাস।
বিরক্ত বন্দিত যাঁর স্বভাব প্রকাশ।
দরিয়া খ্রীদামোদর বন্দো হর্ষ মনে।
আজন্ম ব্রন্দনিষ্ঠা ধ্যান যাঁর মনে।
রসিকেন্দ্র করুণাতে ধ্যান ফিরি গেলা।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দরশন পাইলা।
কল্পতরু কুটা মাঝে রাধাকুঃ সাজে।
তাঁহা শ্রামানন্দ সেবে স্থীর

नगांज ॥

শ্রীরসিকানন্দ চন্দ্র বন্দিব আনন্দে।
কায়মনোবাক্যে সদা সেবে গ্রামানন্দে।
উর্দ্ধবাক্ত করি বন্দো শ্রীউদ্ধব দাস।
সাক্ষাৎ উদ্ধব তিহোঁ অবনী প্রকাশ।
বন্দনা করিব মধুস্দন চরণ।
কৃষ্ণ মধুপানে রত সেহোঁ রাত্রিদিন।
বন্দিব শ্রীরাধানন্দ বালক ক্রীড়াতে।
কাঁকুড়ি ছিড়াঞা লাগাইলা

সাকাতে ৷

ধ্যান ত্যজি চমৎকার পাঞা চিন্তি । মনে।

শারণ জাইল শ্যামানন্দের চরণে।
বিন্দিব শ্রীচিন্তামণি দাসের চরণ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যাঁর চিন্তামণি ধন।
বজভদ্র দাস বন্দো মহিমা প্রচুর।
যাঁহার অভীষ্ট বংশীবদন ঠাকুর॥
শ্রীজগতেশ্বর বন্দো মহিমা অপার।
নববিধ ভক্তি যাঁর সদাই আধার।

বন্দি কাশীয়াড়ী স্থিতি শ্রীপুরুষোত্তম।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল বিরক্ত সত্তম।
বন্দিব শ্রীদামোদর পতির চরণ।
কাশীয়াড়ী গ্রামে যাঁর বৈষ্ণব পূজন।
আনন্দে বন্দিব শ্রীআনন্দানন্দ দাস।
বৈষ্ণব সেবনে যাঁর ভোগরাই বাস।
কৃষ্ণলীলা সঙ্গী এহোঁ দ্বাদশ মহান্ত।
লোকাতীত গুণ যাঁর ভুবন পূজিত।

# 

কিশোর উদ্ধব আর, রসিকমুরারী আর, চিন্তামণি নাম যাঁর, হরিহরপুরে ঘর, জ্রীগোপীবল্লভপুর, দ্বাদশ শাখার বাস, পুরুষোত্তম দামোদর, রোহিণীতে বাস ঘাঁর, বড়প্রামে বাস তাঁর, নাম শ্রীজগতেশ্বর, রাধানন্দের কৃটির, বন্দনার করি আশ কানীয়াড়ীতে এই চারি ঘর।
ধারেন্দাতে দরিয়া দামোদর।
বলভদ্র রহে রাজগ্রামে।
শাঁকোয়াতে শ্রীমধুস্দন।
শ্রীআনন্দানন্দ ভোগরাই।
পাঁচালীতে রচিল সবাই।

THE RESERVE OF THE PERSON

#### শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনম্রিটিউট হইতে

## सीकिएमात्री मात्र बावाजी

### कर्वृक प्रम्थामिछ

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈঞৰ গ্রন্থাবলী।

শ্রীচৈতক্যভোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর চব্বিশ প্রগণা । ফোন ঃ ২৫৮৫°৭৭৫

১। এটিভেক্তভোৰা মাহাত্মা—পঁচিশ টাকা মাধবেল্রপুরীর জীবনীসহ ২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমায়ত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী চল্লিশ টাকা। ৩ 1 গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় ১ · ৮ জন লেখক পরি চিত্তি-দশ টাকা ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যাটন-একশন্ত পঁচিশ টাকা। ৫। গৌর ভক্তামৃত লহরী পঞ্চ শভাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরগণের জীবনী দশ খণ্ড একত্রে — চারশত টাকা। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদেশা वली জ্রীরাধাগোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের পূর্বাবভার বিষয়ক গ্রন্থাবলী—ত্রিশ টাকা ৷ ৭ ৷ গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম ও চৈত স্থ কারিকায় রূপ কবিরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাব আদর্শ পাঁচিশ টাকা। ৮। নিজ্যানন চরিভায়ত বাট টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশবিস্তার-কুড়ি টাকা। ১০। সম্বল্ল কল্লক্রনের পতারুবাদ — ত্রিশ টাকা। ১১ ত্রজমণ্ডল পরিচয় কুড়ি টাকা। ১২। অভিরাম লীলাম্ভ — অশ টাকা। ১৩। সংগ্রভাবের অস্টকালীন লীলা স্মরণ-দশ টাকা। ১৪। সাধক স্মরণ অষ্টক প্রণাম, সন্ধ্যারতি, ভোগারতি প্রভৃতি -কুড়ি টাকা। ১৫ গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয়-আশী টাকা ১৬। নিড্য ভদ্দন প্রতি বৈষ্ণবীয় পূজা প্রতি, অন্তক প্রশাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন — আশি টাকা। ১৭। পাণিহাটীর দণ্ডোৎসব— প্রের টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্রশারণ পদ্ধতি—কৃড়ি টাকা। ১৯। ধনপ্রয় গোপাল চরিত ও শ্রাম চল্রোদয় [ধনজয় গোপাল ও পার্যা গোপাল भश्मा ] - शहिम होका । २० अहेकानीन नीना खरा- पन होका ২১। গৌরাস লীলা মাধ্বী [গৌরাস তত্ত্বিবয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ]-কুড়ি টাকা

২২। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপার্ট অগ্রহীপ দশ টাকা ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্তা [ ত্রীকুফের গৌরাঙ্গরাপ ধারণের বৈচিত্র্যময় রহস্তাদি ]-কুডি টাকা। ২৪। শ্রামানন্দ প্রকাশ-প্রত্রেশ টাকা। ২৫ সপার্ষদ গৌরাজ লীলা রহস্য-আশি টাকা ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিক: কুড়ি টাকা। ২৭ নিতাই অবৈত পদমাধুৱী [ প্রভু নিত্যানন্দ ও অবৈগিতর মহিমামূলক প্রাচীন পদ ]-কুড়ি টাকা ৷ ২৮ পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ, ১ম খণ্ড [নরহরি সরকারের পদাবলী ]-কুড়ি টাকা, ২য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্তীর গৌরলীলা পদ ] যাট টাকা, ৩য় থগু [ নরহরি চক্রবর্তীর কৃষ্ণণীলা পদ ]-চল্লিশ টাকা, ১র্থ থণ্ড [ঘনগ্রাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী ] ত্রিশ টাকা, ৫ম থণ্ড [ মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ মাধব, বালুদেব ঘোষের পদাবলী ]-পঁটিশ টাকা, ৬৯ থণ্ড [বলরাম দাসের পদাবলী ]—পঞাশ টাকা, ৭ম খণ্ড [ গোবিন্দ দাসের পদাবলী ] — এক শভ কুড়ি টাকা, ৮ম খণ্ড [জ্ঞানদাসের পদাবলী]— গালি টাকা। ২৯। অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থর [ অভিরাম পটন ও অভিরাম বন্দনা ]-কুড়ি টাকা ৷ ৩০ : জগদীশ চরিত্র বিজয় [জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী— পঁটিশ টাকা। ৩১ ' মহাতীর্থ চৈতক্তভোৱা [ইং] সাভ টাকা। ৩২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ-সত্তর টাকা। ৩৩। মনঃশিক্ষা-কুড়ি টাকা ৩৪। বিংশ শতাক্টার কীর্ত্তনীয়া [কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়], ১ম থগু — চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড-আশে টাকা, ৩য় খণ্ড-ত্রিশ টাকা। ৩৫। ঞ্রীসৌরাজ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন-ত্রিশ টাকা। ৩৬। রসিক মঙ্গল প্রিভু রসিক নন্দের জীবনী]-পঞ্চাশ টাকা। ৩৭। চৈতত্য শতক [সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য কুত্ত]-সাত টাকা। ৩৮। অদৈত প্রকাশ [অদৈত প্রভূর জীবন কাহিনী]-চল্লিশ টাকা। ৩৯। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া-পাঁচ টাকা। ৪০। বৈষ্ণবভীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড-পঁচিশ টাকা ৪১। চৈউন্ম ভাগবত ও বুন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী-তুইনত পঞ্চাশ টাকা । ৪২ টেভকা চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত্]-কৃড়ি টাক। ৪০। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী-কুড়ি টাকা। ৪৪। অদৈত আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (অহৈতোদেশ দীপিকা, অহৈত স্বরূপায়ত, অহৈত মঙ্গল, অহৈত বিলাস প্রভৃতি )— একশন্ত টাকা। ৪৫। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও

শ্রীহট্টলীলা-প্রতিশ টাকা। ৪৬। জ্রীচৈতক্স চরিতাম্ভ ( ব্যাখ্যাসহ)— ভিনশত টাকা। ৪৭ নেড়ানেড়ি স্তি রহস্ত-পনের টাকা ৪৮। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণের ক্রম বিস্থাস (অইকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)— দশ টাকা। ৪৯। এপাদ ঈশ্বরপুরী রছত জয়ন্তী সংখ্যা-কুড়ি টাকা। ৫০। বৈষ্ণবভীর্থ শ্রীপাট ঝামটপুর-কুড়ি টাকা। ৫১। শ্রীভক্তি রত্নাকর-ত্তিনশত টাকা। ৫২। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ-পনের টাকা। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য-পঁচিশ টাকা। ৫৪। জ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য-পনের টাকা। ৫৫ ' গৌরাজ পার্বদ বড়ে ঠাকুরের জীবন চরিত দশ টাকা। ৫৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাল পার্ষদ (জয়দেব, বিল্লাপভি, চণ্ডীদাস সহ এক শত পচাত্তর জন বৈষ্ণৰ পদাবলী লেখকের স্বিস্তার জীবন কাহিনী) ত্রিশ টাকা। ৫৭ এ বিংশীবদনের পদাবলী ও বংশীশিক্ষা – ত্রিশ টাকা। ৫৮। হৈতকা মঙ্গল ( শ্রীলোচন দাস বিরচিত)—একশত পঞ্চাশ টাকা। গ্রীরপ সনাতনের রামকেলী লীলা — দশ টাকা। ৬০ প্রভু অদৈতের শান্তিপুরলীলা ও রাসোংসব দশ টাকা ৬১। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ —কুড়ি টাকা। ৬২। ভারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান কুড়ি টাকা। ৬০ সপার্ষদ ঠাকুর নরোশ্বমের পদাবলী চল্লিশ টাকা। ৬৪। গ্রীকৃষ্ণ চৈত্তন্য চন্দ্রোবলী (গ্রীচৈত্তন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমাদাস কৃত বঙ্গানুবাদ) ষাট টাকা। ৬৫। গ্রীক্ষেত্রে জগন্নাপ লীলা — পঁচিশ টাকা। ৬৬। গ্রীক্ষেত্তে গৌরাঙ্গলীলা —পঁচিশ টাকা। ৬৭। প্রাপ্তেমভক্তি (ব্যাখ্যা সহ) - ত্রিশ টাকা ৬৮। নরোত্তম বিলাস—ঘাট টাকা। ৬৯। জ্রীনিবাস আচাধ্য বিষয়ক রচনাবলী (এ)নিবাস আচাধ্য গুণলেশ সূচক: কর্ণানন্দ অনুরাগবল্লী প্রভৃতি)—একশত টাকা ৭০। অহৈত আচার্য্য পত্নী সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয় (গ্রীসীতা চরিত্র ও সীতাগুণ কদস্থ)-পঞ্চাশ টাকা। ৭১। ছোট ছরিদাসের এপাট টগরা-কুড়ি টাকা। ৭২। এনিবাস নবোত্তমের ব্রজমণ্ডল ও নবদ্বীপ দর্শন-কুড়ি টাকা। ৭০। গুরুতত্ত্ব — শ্রীকিশোরী দাস বাবাজীর জীবন চরিত—একশত টাকা। 98। শ্রীপ্রেম (যন্ত্ৰন্থ) विनाम ।

### ন্ত্রীপৌর গোহিন্দের লীলারস আদ্বাদনে বৈঞ্চৰ পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন

জীবনীসহ অতাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ।

১। নরহরি সরকারের পদাবলী (গ্রীগোরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ঘাট টাকা। ২ নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (গ্রীগোরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ঘাট টাকা। ৩ নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী (গ্রীকৃঞ্চলীলা ৪৫৯ পদ) ভিক্ষা— চল্লিশ টাকা। ৪। ঘনগ্যাম চক্রবর্তীর পদাবলী (গ্রীগোরলীলা, শ্রীকৃঞ্চলীলা ২৬৫ পদ) ভিক্ষা—ব্রিশ টাকা। ৫। মুরারী গুপু, গোবিন্দ ঘোষ, বাস্তদেব ঘোষের পদাবলী ভিক্ষা—পাঁচিল টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা—পঞ্চাশ টাকা। ৭। গ্রীথপ্তের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্তার পদাবলী) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী, ভিক্ষা—একশত কুড়ি টাকা। স্পার্ধদ নরোত্তমের পদাবলী, ভিক্ষা—কুড়ি টাকা।

১১ জ্ঞানদাসের পদাবলী—আশি টাকা

# सीशाम जैश्वत्रश्रुती

অপ্রকাশিত ও তুংপ্রাপ্য বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারমূলক পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকভাবে আজ আটত্রিশ বংসর যাবং প্রভৃত অপ্রকাশিত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গবেষণ মূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন তিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন। প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন।

## विक्षव भए।वली माहिका मश्यह (काव

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে আঠারো বংসর ধাবং প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন ভিনশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

### धांनाधान-बेकित्यातीमात्र वावाको

শ্রী**চৈতত্ততোবা; হালিসহর; উত্ত**র চবিবশ প্রগণা। কোনঃ ২৫৮৫-০৭৭৫ ঃ মোমাইলঃ ৯৬৮১৭০৪৮০১

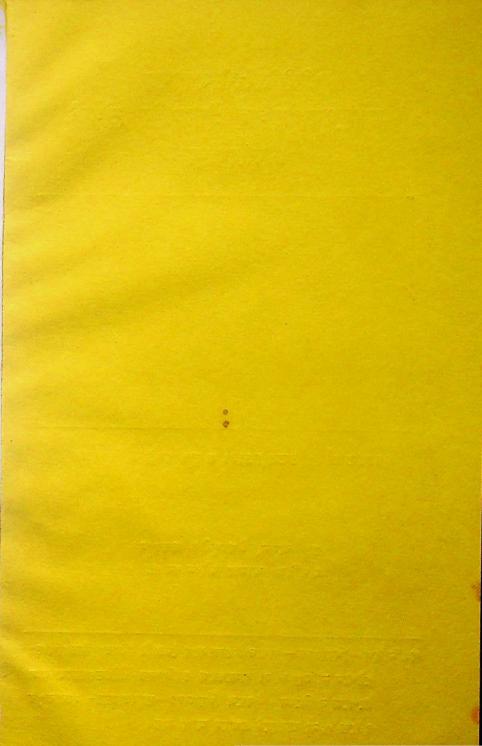

# ঞ্জীঞ্জীনিতাই-গৌরাস গুরুধাম জগদ গুরু শ্লীপাদ স্থারপুরীর শ্লীপাটি দর্শনে আসুন।



ষহাতার্প ঐতেতন্যভোৱা ও কুমারহট্ট ঐবাসাকন

প্রভূ বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মনা। এ মৃত্তিকা আমার জীবনধন প্রাণ॥

পথনির্দ্দেশ—শিয়ালদহ—রাণাঘাট রেলপথে নৈহাটী কিংবা কাঁচরাপাড়া স্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর ঐীচৈতক্তভোবা বাস স্টপেজে নামিবেন। বাসে শিয়ালদহ—খ্যামবাজার— বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসক্রটে এখানে আসা যায়।